

23.4.15

3360

## ইতিহাস

তৃতীয় ভাগ

(পণ্ডম শ্রেণীর জন্য)

Neither this book nor any keys, hints, comments, notes meanings, annotations, connotations, answers and solutions should be printed, published or sold without the prior approval of the Director of Public Instruction, West Bengal.



পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার

প্রকাশক:
পশ্চিমবংগ শিক্ষা-অধিকার
রাইটার্স বিলিডংস্
কলিকাতা ১

ERT., West Bengal & 8 85 2 No. 3368

delary

প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৬৬
দিবতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ১৯৬৭
তৃতীয় মুদ্রণ অক্টোবর ১৯৬৯
চতুর্থ মুদ্রণ ফেব্রুআরি ১৯৭৪

ম্লা চল্লিশ প্রসা মাত্র

মনুদ্রাকর:
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গর্হরার
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
৩২ আচার্য প্রফর্প্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-১

### নিবেদন

অলপম্ল্যে সহজবোধ্য পাঠ্য-প্ৰুস্তক রচনা ও প্রকাশনের সরকারী পরিকলপনা অনুযায়ী পঞ্চম শ্রেণীর জন্য ইতিহাস তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হল। অনুমোদিত পাঠক্রম অনুসরণ করেই প্ৰুস্তকটি রচিত হয়েছে। সহজ ও সরল ভাষায় ঐতিহাসিক ঘটনাবলী কিশোর মনের উপযোগী করে পরিবেষণ করার যথাসাধ্য চেন্টা করা হয়েছে। কোনো অনিবার্য ভূল-ত্র্টির সংশোধন এবং প্ৰুস্তকটির উন্নতিকল্পে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্বগণের অভিমত পরবতী সংস্করণ প্রকাশের সময় যথাযথ বিবেচিত হবে।

যাঁরা এই পর্নতক রচনা, প্রণয়ন ও প্রকাশনে সাহায্য ক্রেছেন শিক্ষা-অধিকারের পক্ষ থেকে তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

১লা ডিসেম্বর, ১৯৭৩ কলিকাতা শ্রীনিশীথরঞ্জন কর শিক্ষা-অধিকতী পশ্চিমবংগ

## সূচীপত্র

| বাবর                          |         | ••• | •••  | G  |
|-------------------------------|---------|-----|------|----|
| শের শাহ্                      | ***     |     |      | 53 |
| আকবর                          |         |     | •••  | 24 |
| রানা প্রতাপসিংহ               |         | *** |      | 00 |
| বাংলার বীর                    | j       | ••• |      | 06 |
| শাহজাহান                      |         |     | •••  | 85 |
| আওরংগজেব                      |         | *** |      | 88 |
| শিবাজী                        |         |     | •••• | 00 |
| মুঘল যুগে ভারত                |         |     |      | ७२ |
| ভারতে ইউরোপীয় বণিক্          |         | .,, |      | ৬৬ |
| সিরাজউদ্দোলা ও মীরকাসিম       |         |     | •••  | 95 |
| ছিয়াত্তরের মন্বন্তর—ওআরেন হে | র্হিটংস |     | ***  | 99 |
| হায়দর আলি ও টিপ্র স্লতান     |         |     | •••  | 45 |
| হার্ণর আলে তালের ব            |         | *** | ***  | ४७ |
| तनाक्ष । गार                  |         |     |      |    |

# ইতিহাস

## বাবর

দিল্লির স্বলতানী আমলের সংক্ষিপত কাহিনী তোমরা চতুর্থ শ্রেণীতে পড়েছ। রাজপত্ত বীর পৃথনীরাজকে পরাজিত করে মোহাম্মদ ঘোরী দিল্লিতে মুসলমান-রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। দিল্লির তুকী ও আফগান (বা পাঠান) রাজগণের উপাধি ছিল স্বলতান। তিনশত বংসরের অধিক কাল দিল্লিতে তাঁদের রাজত্ব ছিল। এক সময়ে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ দিল্লির স্বলতানগণের অধীন হয়েছিল। পরে নানা কারণে এই বিশাল সামাজ্য ভেগে পড়ে।

ত্কী সামাজ্যের পতনের স্ত্রপাত হয়েছিল থেয়ালী স্বলতান মোহাম্মদ বিন্ তুঘলকের আমলে। তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরে মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত সমরকদের অধিপতি তৈম্বলংগ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তৈম্বরের একটি পা ছিল খোঁড়া, তাই তাঁকে 'লংগ' (অর্থাৎ খোঁড়া) বলা হত। তিনি বাহ্বলে এক বিশাল সামাজা স্থাপন করেছিলেন। তাঁর সৈন্যদল দিল্লি অধিকার করে বহু লোক হত্যা করেছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে স্থায়ী সামাজা স্থাপনের ইচ্ছা তৈম্বরের ছিল না; প্রচুর ধনরত্ন লুপুন করে তিনি স্বদেশে ফিরে গেলেন। দিল্লির স্বলতানদের ক্ষমতা ক্ষুল্ল হল, তাঁদের সামাজ্য উত্তর ভারতে একটি ছোট রাজ্যে পরিণত হয়। তৈম্বরের আক্রমণের শতাধিক বর্ষ পরে

তাঁর বংশধর বাবর স্থলতানী আমলের অবসান ঘটিয়ে দিল্লিতে মুঘল বাদশাহি স্থাপন করলেন।



প্রায় সাড়ে চার শত বংসর প্রে মধ্য এশিয়ায় হিন্দুকুশ পর্বতের উত্তরে ফর্ঘনা নামে একটি ছোট রাজ্য ছিল। এই রাজ্যে তৈম্বের বংশধরগণ রাজত্ব করতেন। ফর্ঘনার স্কুলতান ওমর শেখ মিজার প্রু ছিলেন বাবর। বাবরের মা ছিলেন প্রসিদ্ধ মোণ্গল বীর দিণ্বিজয়ী চিণ্গিজ খাঁর বংশের কন্যা। স্বতরাং বাবা ও মায়ের দিক্ থেকে বাবর ছিলেন সেকালের দুই শ্রেষ্ঠ বীরের বংশধর। তুকী ভাষায় 'বাবর' শব্দের অর্থ 'সিংহ' বা 'ব্যাঘ্র'। বাবর নানা যুদ্ধক্ষেত্রে অসীম সাহসের



বাবর

পরিচয় দিয়ে এই নাম সাথ ক করেছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল জহীরউদ্দীন মোহাম্মদ।

রাজার ঘরে জন্মগ্রহণ করেও বাবর প্রথম জীবনে নানা রকম দ্বঃখ-কট্ট ভোগ করেছিলেন। তাঁর বয়স যখন এগার বংসর তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তিন বংসর ফর্ঘনায় রাজত্ব করবার পর চৌন্দ বংসর বয়সে বাবর তৈম্বলখেগর রাজধানী, মধ্য এশিয়ার প্রাসিদ্ধ নগর সমরকদ্দ অধিকার করেন। কিন্তু অলপদিনের মধ্যেই দুর্দান্ত উজবেগদের আক্রমণে ফর্ঘনা ও সমরকদ্দ থেকে তিনি বিতাড়িত হন; কিন্তু এই বিপদেও রাজ্যহারা বাবর নিজের উপর বিশ্বাস হারালেন না। কয়েক বংসর পরে তিনি অসামান্য সাহস ও ব্লিধর বলে কাব্ল অধিকার করলেন। তারপর তিনি দখল করলেন গজনী ও কান্দাহার। উত্তর ও দক্ষিণ আফগানিস্তানে বাবরের নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল।

আফগানিস্তানের পাশেই ভারতবর্ষ। কাব্বলের সিংহাসনে বসে বাবর ভারতবর্ষ অধিকার করবার স্ব্যোগ খ্রুজতে লাগলেন। তিনি মনে করতেন যে, তৈম্বরের বংশধর হিসাবে দিল্লির সিংহাসনের উপর তাঁর দাবি আছে, কারণ তৈম্বর দিল্লি দখল করেছিলেন। এই সময়ে দিল্লির পাঠান স্বলতান ছিলেন ইব্রাহিম লোদী। তিনি বড়ই অহঙকারী ছিলেন, তাঁর ব্যবহারে রাজ্যের বড় বড় আমীর-ওমরাহেরা তাঁর উপর অত্যত্ত বিরম্ভ হরেছিলেন। পঞ্জাবের শাসনকর্তা দোলত খাঁ লোদী স্বলতান ইব্রাহিমকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে বাবরকে ভারতবর্ষ আক্রমণের জন্য অন্বরোধ করলেন। লোদী স্বলতানের দ্বর্বলতার উৎসাহিত হয়ে বাবর পর পর চার বার পঞ্জাব আক্রমণ করেন।

শেষবার দিল্লীর নিকট পাণিপথ নামক স্থানে বাবরের সংগ্র ইরাহিম লোদীর ঘার যুদ্ধ হয়। সে সময় ভারতবর্ষে যুদ্ধবিগ্রহে কামানের ব্যবহার প্রচলিত ছিল না, কিন্তু বাবরের সংগ্র কয়েকটা কামান ছিল। ইরাহিম লোদীর সৈন্য বাবরের সৈন্যের চেরে সংখ্যায় অনেক বেশী ছিল; তব্ প্রধানত কামানের সাহায্যে বাবরই জয়লাভ করলেন। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। যুদ্ধক্ষেত্রে ইব্রাহিম লোদীর মৃত্যু হল, লোদী বংশের এবং স্কৃতানী রাজ্যের পতন ঘটল এবং ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হল।

বাবর প্র'প্রর্ষ তৈম্বের মতো ল্ব্প্টনকারী ছিলেন না, ভারতে প্যায়ী সামাজ্য প্রাপনই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। পাণিপথে জয়লাভের পর তিনি দিল্লি এবং আগ্রা অধিকার করলেন। উত্তর ভারতের অধিকাংশ তখন বিভিন্ন পাঠান দলপতি ও হিন্দ্র রাজগণের অধীন ছিল। বাবর যখন নিজের রাজ্য বিস্তারের চেণ্টা আরম্ভ করলেন তখন এই সকল খণ্ড রাজ্যের অধিপতিগণের মধ্যে কয়েকজন তাঁকে বাধা দিলেন।

এই সময়ে উত্তর ভারতে হিন্দ্ রাজাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বিখ্যাত ছিলেন চিতোরের রানা সংগ্রামিসংহ। তাঁর সাহস ও বীরত্বের তুলনাছিল না। তিনি বার বার অন্যান্য রাজপ্ত রাজাদের সঙ্গে এবং প্রতিবেশী মালব ও গ্রুজরাটের স্কুলতানদের সঙ্গে যুন্ধ করেছিলেন। নানা যুন্ধে তাঁর শরীর ক্ষতিবিক্ষত হয়েছিল। তাঁর দেহে আশিটা আঘাতের চিহ্ন ছিল বলে প্রবাদ আছে। মেবার ছিল তাঁর পৈতৃক রাজ্য। মেবারের বাইরে রাজপ্রতানার অন্য কয়েকটি রাজ্যও তাঁর অধীনতা স্বীকার করেছিল। তাঁর আশা ছিল যে পাঠান রাজত্ব ধরংস হলে তিনি উত্তর ভারতে আবার হিন্দ্র-প্রভূত্ব স্থাপন করবেন। বাবর লোদী বংশ ধরংস করে ধনরত্ব নিয়ে তৈম্বলঙ্গের মতো স্বদেশে ফিরে গেলে সংগ্রামাসংহের স্বন্ধন হয়তো সফল হত। কিন্তু বাবর দিল্লি ও আগ্রায় নিজের কর্তৃত্ব স্থাতিন্ঠিত করে চার্নদিকে রাজ্যবিস্তারের চেন্টা করতে লাগলেন। তখন সংগ্রাম সিংহ ব্রুলনেন যে বাবর ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করলে হিন্দ্র-রাজ্য প্রনর্দ্ধারের আর কোন আশা থাকবে না। তাই তিনি নিজের সমসত সৈন্যসামন্ত নিয়ে বাবরকে ভারতবর্ষ থেকে তাড়াবার

আয়োজন করলেন। রাজপ্রতানার কয়েকজন রাজা এবং উত্তর ভারতের কয়েকজন পাঠান দলপতি তাঁর সঙ্গো যোগ দিলেন। আগ্রার কাছে খান্যা নামক স্থানে বাবর ও সংগ্রামসিংহের মধ্যে ভাষণ যুদ্ধ হল। সংগ্রামসিংহের নেতৃত্বে রাজপ্রতরা খুব বারত্বের সঙ্গো যুদ্ধ করল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়া হলেন বাবর। পরাজয়ের গ্লানি সংগ্রামসিংহের পক্ষে অসহ্য হল, খান্যার যুদ্ধের অলপদিন পরেই তিনি অকালে প্রাণত্যাগ করলেন।

সংগ্রামসিংহের পরাজয়ের পর বাবরের সঙ্গে বিহারের পাঠান দলপতিগণের সংঘর্ষ হল। আবার বাবর জরলাভ করলেন, তাঁর নতন সামাজ্যের ভিত্তি স্নুদ্য হল। কিন্তু ভারতবর্ষে মাত্র চার বংসর রাজত্ব করবার পর অকালে আঁর মৃত্যু হল।

ভারতবর্ষের স্কার্ট্র ইতিহাসে বাবরের ন্যায় সাহসী ও গ্রেণবান্
রাজার কাহিনী বেশী পাওয়া যায় না। অসামান্য বীরত্ব, সাহস, ধৈর্য ও
অধ্যবসায়ের বলে তিনি স্কার্ট্র মধ্য এশিয়া থেকে এসে ভারতবর্ষে একটি
বিশাল সায়াজ্যের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন। তিনি যে কেবল যোল্থা
ছিলেন তা' নয়, তিনি বেশ লেখাপড়া জানতেন এবং ফারসী ভাষায়
সক্ষের কবিতা রচনা করতেন। তিনি নিজের মাতৃভাষা তুকীতে নিজের
জীবন-চরিত লিখেছিলেন। এই বইতে বাবর নিজের জীবনের সকল
কথাই সরল ও স্পত্টভাবে বলেছেন, নিজের দোষ ও ব্যর্থতার কথাও
গোপন করেন নাই।

বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর নির্দেশ অনুসারে তাঁর মৃতদেহ কাব্লে প্রেরিত হয়। সেখানে তাঁর কবরের উপরে শতাধিক বংসর পরে সম্রাট্ শাহজাহান একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

- —১১৯২ প্থেনীরাজের পরাজয় : স্বতানী সায়াজ্যের গোড়াপত্তন
- —১৩৫১ মোহাম্মদ বিন্ তুঘল,কের মৃত্যু
- —১৩৯৮ তৈম্বল**ে**গর ভারত আক্রমণ
- —১৪৮৩ বাবরের জন্ম
- খিনেটাব্দ \ —১৪৯৪ বাবরের পিতৃবিয়োগ ও রাজ্যলাভ
  - —১৫০৪ বাবরের কাব্ল অধিকার
  - —১৫২৬ পাণিপথের প্রথম যুন্ধ: মুঘল সামাজ্যের গোড়াপত্তন
  - -১৫২৭ খানুয়ার যুদ্ধ
  - —১৫৩০ বাবরের মৃত্যু

#### व्यादनाम्ना

- ১। তৈম্বলত্প কে? তিনি কি উল্দেশ্যে ভারতবর্ষে এসেছিলেন?
- ২। পাণিপথের প্রথম যুল্থে বাবরের জয়লাভের কারণ কি?
- ৩। সংগ্রামসিংহের উদ্দেশ্য কি ছিল, কেন তা' বার্থ হল?
- ৪। বাবরের চরিত্রে কি কি গ্র্ণ ছিল?
- ৫। সমরকন্দ, কাব্ল, পাণিপথ, দিল্লি—মানচিত্রে এই স্থানগ্রিল দেখাও এবং এদের ঐতিহাসিক গ্রেছ ব্রিঝয়ে দাও।

## শের শাহ্

বাবরের মৃত্যুর পর দিল্লির বাদশাহী সিংহাসনে বসলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পর্ব হর্মায়্রন। কিন্তু তিনি কয়েক বংসরের মধ্যেই রাজ্য হারিয়ে পারস্য দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। হর্মায়্রন পিতার ন্যায় সাহসী হলেও উদ্যমশীল ও স্বচতুর ছিলেন না। তাঁর তিন ভাই তাঁর সঙ্গে বারবার শব্রুতাচরণ করেন। মৃত্যুর প্রের্ব বাবর তাঁর ন্তুন রাজ্য সর্শাসনের পাকাপাকি ব্যবস্থা করবার সয়য় পান নাই। হর্মায়্বনের দ্বর্বলতার সর্যোগে পাঠান বীর শের শাহ দিল্লির সিংহাসন অধিকার করলেন।

শের শাহের জীবন-কাহিনী উপকথার মতোই বিচিত্র। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল ফরিদ খাঁ। নিজের হাতে একটি বৃহৎ 'শের' বা ব্যাঘ্র হত্যা করে তিনি বিহারের স্থলতানের অন্থ্রহে 'শের খাঁ' উপাধি লাভ করেন। তিনি শ্রবংশীয় আফগান বা পাঠান ছিলেন। তাঁর পিতা হাসান খাঁ বিহারের অন্তর্গত সাসারামের জার্য্যগরদার ছিলেন। বিমাতার চক্রান্তে ফরিদকে বাল্যে ও কৈশোরে নানারকম কন্ট সহ্য করতে হয়েছিল। তিনি অলপবয়সে সাসারাম থেকে উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত জৌনপ্থরে চলে যান এবং সেখানে আরবী ও ফারসী ভাষা ও সাহিত্যে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

জোনপরের শিক্ষা শেষ হলে ফরিদ সাসারামে ফিরে এসে কিছুদিন পিতার জার্মাগরের তত্ত্বাবধান করেন, কিন্তু বিমাতার ষড়যন্তে তাঁকে অলপাদন পরে বিহার পরিত্যাগ করতে হয়। তিনি আগ্রায় গিয়ে লোদী স্বলতানের দরবারে চাকরি গ্রহণ করেন। কিছ্বদিন পরে তাঁর পিতার মৃত্যু হল এবং তিনি সাসারামে ফিরে এসে পৈতৃক জার্মাগর দথল করলেন; কিল্তু জ্ঞাতিদের বড়য়ন্তে তিনি বেশীদিন এই সম্পত্তি



হ্মায়্ন

ভোগ করতে পারলেন না। সাসারাম ত্যাগ করে তিনি বিহারের পাঠান স্বলতানের নাবালক প্রত্ত জালাল খাঁর শিক্ষকের পদ লাভ করলেন। কিছ্বদিন পরে তিনি ম্বছল সম্রাট্ বাবরের অধীনে কর্মগ্রহণ করলেন। বাবরের অন্বগ্রহে তিনি জ্ঞাতিশ্র্দের হাত থেকে পৈতৃক জার্মাগর উদ্ধার করলেন। অলপদিনের মধ্যেই শের খাঁ বাবরের দরবার থেকে কর্মচ্যুত হয়ে বিহারে প্রভাবর্তন করলেন। ইতিমধ্যে তাঁর ছাত্র জালাল খাঁ বিহারের স্কলতান হয়েছিলেন। শের খাঁ এই নাবালক স্কলতানের অভিভাবকের পদ লাভ করলেন কিন্তু এখানেও তাঁর শত্রুর অভাব হল না; বিহারের বড় বড় ওমরাহেরা স্কলতানের দরবারে শের খাঁর প্রভাব সহ্য করতে পারলেন না। তাঁরা নাবালক স্কলতানকে হস্তগত করে বাংলার স্কলতানের গিয়াসউন্দীন মাম্দ শাহের সঙ্গে মিলিত হলেন। দুই স্কলতানের সৈন্যদল শের খাঁকে আক্রমণ করল। বর্তমান পদিচমবঙ্গে ও বিহারের সীমান্তে স্কুজগড় নামক স্থানে যুন্ধ হল। শের খাঁ এই যুন্ধে জয়লাভ করে বিহারে রাজত্ব করবার অধিকার পেলেন। সাসারামের জারগিরদার বাহ্বলে ও ব্রন্ধিকোশলে হলেন বিহারের অধিপতি। কিন্তু শের খাঁর উচ্চাভিলাষ এখানেই শেষ হল না, তিনি রাজ্যবিস্তারের সঙ্কলপ নিয়ে বাংলা দেশ আক্রমণ করলেন।

যখন পূর্ব ভারতে শের খাঁ বাহ্বলে পাঠান-রাজত্ব স্থাপন করেন তখন পশ্চিম ভারতে মুঘল সমাট্ হ্মায়্বন গ্রুজরাটের স্বলতান বাহাদ্বর শাহের সঙ্গো যুদ্ধে ব্যাপ্ত ছিলেন। শের খাঁর আক্সিমক ক্ষমতাব্দিতে ভীত হয়ে হ্মায়্বন তাঁকে দমন করবার জন্য গ্রুজরাট থেকে প্রিদিকে অগ্রসর হলেন। মুঘল সৈন্যদল বিহারে ও বাংলা দেশে উপস্থিত হল, কিন্তু কোশলী শের খাঁ সমাটের সঙ্গো সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে শত্তিক্ষয় করলেন না। তিনি মুঘল সৈন্যদলের পাশ কাটিয়ে বিহারের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত দ্বর্ভেদ্য রোটাস দ্বর্গ এবং বারাণসী অধিকার করলেন। এই সংবাদ পেয়ে হ্মায়্বন বাংলা দেশ থেকে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলেন। শের খাঁ আর সম্মুখ যুদ্ধ এড়াবার চেন্টা করলেন না। ক্রমান্বরের দুইটি যুদ্ধে বর্তিয়ান উত্তর প্রদেশে অবস্থিত চোসা ও কনোজে তিনি হ্মায়্বনকে পরাজিত করলেন। কিছ্বদিন

পরে মুঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লিও শের খাঁর হস্তগত হল।
পরাজিত হুমার্ন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করে পারস্যে আশ্রয় গ্রহণ
করলেন। বিজয়ী শের খাঁ 'শাহ্' উপাধি ধারণ করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব
আরম্ভ করলেন। মুঘল বাদশাহি পাঠান বাদশাহিতে পরিণত হল।

শের শাহ্ মাত্র পাঁচ বংসর কাল রাজত্ব করেছিলেন। এই অলপ সময়ের মধ্যে তিনি পঞ্জাব ও মালব অধিকার করেন এবং বাংলায় বিদ্রোহ



#### लिस जाट्स ब्राह्म

দমন করেন। মারবাড়ের শক্তিশালী রাজপত্ত রাজা মালদেব তাঁর কাছে পরাজিত হন। মধ্যভারতে কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ কালে আহত হয়ে শের শাহ্ অকালে প্রাণত্যাগ করেন।

শের শাহ্ শর্ধর যে সর্দক্ষ যোল্ধা ছিলেন তা' নয়; শাসনকার্যের বিভিন্ন বিভাগে তিনি যথেন্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর বিশাল সায়াজ্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। আবার প্রত্যেক প্রদেশ কয়েকটি সরকারে এবং প্রত্যেক সরকার কয়েকটি পরগনায় বিভক্ত ছিল। কতকগর্নিল গ্রাম নিয়ে একটি পরগনা গঠিত হত। শের শাহের নিদেশে

সমগ্র সায়াজ্য জরিপ করা হয় এবং প্রত্যেক প্রজার জমির সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজকর রুপে ধার্য করা হর। শের শাহ্ জমিদার ও প্রজার অধিকার ও দায়িত্ব স্কুপল্টভাবে নির্দেশ করে দিয়েছিলেন। তিনি ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা করেন, দ্বুল্ট রাজকর্ম চারীদের অত্যাচার দমন করেন এবং শান্তি রক্ষার জন্য প্র্লিস বিভাগে কঠোর শৃঙ্খলা প্রবর্তন করেন। ম্সলমান রাজত্বকালে তাঁর মতো স্কুশাসক কমই ছিলেন।

শের শাহের আমলে বহু সুদৃশ্যে রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত হয়েছিল।
ঐ সকল মুদ্রায় ফারসী ও হিন্দী অক্ষরে তাঁর নাম খোদিত ছিল।
বাণিজ্যের প্রসার এবং যাতায়াতের সুর্বিধার জন্য শের শাহ্ রাস্তাঘাটের
যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। বাংলা দেশ থেকে পঞ্জাব পর্যন্ত যে
প্রশস্ত রাজপথ তিনি নির্মাণ করেছিলেন সেটি এখন 'গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড' নামে পরিচিত। পথিকদের সুর্বিধার জন্য এই সুদ্দীর্ঘ রাজপথের
স্থানে স্থানে পান্থশালা নির্মিত হয়েছিল। ধর্ম সম্বন্ধে শের শাহের
মত ছিল উদার। তিনি হিন্দ্র-মুসলমান উভয় গ্রেণীর প্রজাকে সমান
দ্বিটতে দেখতেন। ব্রক্ষাজিং গোড় নামক তাঁর একজন বিশ্বস্ত হিন্দ্র
সেনাপতি ছিলেন।

শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পর ইসলাম শাহ্ কয়েক বংসর রাজত্ব করেন। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর শের শাহের আত্মীয়গণের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ আরু হর। সেই সুযোগে হিমু নামক একজন হিন্দু সেনাপতি খুব ক্ষমতাশালী হন। পাঠানদের মধ্যে যখন সিংহাসন নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছিল তখন হ্মায়্ব ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করে দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করেন। আবার দিল্লিতে পাঠানশাসনের অবসান ঘটল, মুঘল বাদশাহি প্রনরায় স্থাপিত হল।

| থি: স্টাব্দ { | _ <b>&gt;</b> & <b>&gt;</b> & | পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ             |  |  |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------|--|--|
|               | —১৫২৬-৩০                      | বাবরের রাজত্বকাল                 |  |  |
|               | ->600-80                      | হ্মায়্বনের রাজত্বকাল            |  |  |
|               |                               | চোসার যুদ্ধ                      |  |  |
|               | ->680                         | কনোজের যুদ্ধ                     |  |  |
|               | ->680-86                      | শের শাহের রাজত্বকাল              |  |  |
|               | ->686-60                      | ইসলাম শাহের রাজত্বকাল            |  |  |
|               | ->৫৫৫                         | হ্মায়্নের দিল্লি ও আগ্রা অধিকার |  |  |

#### **आ**दनाहना

১। হ্মায়্ন রাজ্য হারিয়েছিলেন কেন?

২। শের শাহ্ কির্পে রাজ্যস্থাপন করেন?

৩। শের শাহের চরিত্রে কি কি গ্র্ণ ছিল?

৪। শের শাহ্কে স্শাসক বলা হয় কেন?

### আক্বর

হ্মার্ন যথন শের শাহের সজে বৃদ্ধে পরাজিত হয়ে পারস্য দেশের দিকে বালা করেন তথন পথে সিন্ধ্ দেশের অদ্তর্গত অমরকোট নামক স্থানে তার প্রথম প্র আকবরের জন্ম হয়। এমন আনন্দের সমর অন্তর্গিদিকে কিছ্ উপহার দেবার ক্ষমতা রাজ্যচ্যুত বাদশাহের ছিল না, তিনি তথম একেবারে নিঃস্ব। তাঁহার সঙ্গে একট্ কস্ত্রী ছিল। তিনি অন্তরদের মধ্যে কল্তুরীট্রকু বিতরণ করে বলেছিলেন, "এই কস্তুরীর স্বগশ্বের মডো আমার প্রের স্খ্যাতি যেন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।" হ্মার্নের জালা প্র্ হরেছিল—ভারতবর্ষের ম্বসলমান রাজগণের মধ্যে স্বশ্রেণ্ঠ আকবরের যশ সত্যই চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

বাল্যকালে আকবর অনেক দৃঃখকত ভোগ করেছিলেন। হ্মায়্নের ভাইরেরা নানারকমে ভাঁর ক্ষতি করতেন, কিন্তু রাজ্যহারা হ্মায়্ন ভাঁদের কাছেই নাবালক আকবরকে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। সর্বদা বৃশ্ধবিপ্রতে ও রাজনৈতিক গোলযোগে বিরত থাকায় হ্মায়্ন প্রের শিক্ষার বাবস্থা করতে পারেনান। কিন্তু সর্বদা বিপদ্ ও কভেটর মধ্যে থাকার আকবর অলপ বয়সেই সাহস, সহিষ্কৃতা, শ্রমশীলতা প্রভৃতি গুল্ অর্জন করেছিলেন। প্রথিপত্রের শিক্ষায় বল্ভিত থেকেও তিনি কর্মক্ষেত্রে অসামান্য বোগ্যভা ও দ্রেদশিতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

শের শাহের বংশধরগণের হাত থেকে দিল্লি ও আগ্রা উদ্ধার করবার ছয় মাস পরেই হ্মায়,নের মৃত্যু হয়। তথন আক্বরের বয়স চৌন্দ বংসর মার। রাজকার্যে অনভিজ্ঞ এই বালকের উপর রাজ্যরক্ষার ভার পড়ল। হুমায়নুনের বিশ্বস্ত কথা বৈরাম খাঁ ছিলেন ভার অভিভাবক।

শের শাহের আত্মীর পাঠান বংশীর সোহাম্মদ আদিল শাহ্ছিলেন দিল্লির সিংহাসনের দাবিদার। হিন্ন নামক তাঁর একজন সন্দক্ষ হিল্দ্ সেনাপতি ছিলেন। মাবালক আক্ররকে ভারতবর্ষ থেকে ভাড়িরে দেবার জন্য হিন্দ্ সসৈন্যে তাঁর বির্দ্ধে অগ্রসর হলেন। দিল্লির মন্যল শাসনকর্তাকে পরাজিত করে হিন্দ্ উপস্থিত হলেন পাণিপথে। সেখানে বৈরাম খাঁ তাঁকে পরাজিত করদেন। দিল্লিতে পাঠান-রাজত্ব প্নরায় স্থাপন করার সম্ভাবনা একেবারে বিনন্ট হল। আক্রবরের সিংহাসন নিরাপদ হল।

হ্বমায়ন কেবলমাত্র দিল্লি ও আগ্রা মুখল অধিকারে এনেছিলেন।
পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর বৈরাম খাঁ আকবরের পক্ষে রাজ্যবিস্তারে প্রবৃত্ত হলেন। রাজপত্তানার অন্তর্গত আজমীর, মধ্যভারতে
গোয়ালিয়র এবং বর্তমান উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত জোনপত্বর অধিকার
করলেন।

আকবরের বয়স কম বলে বৈরাম খাঁ তাঁর নামে নিজেই রাজ্যশাসন করতেন। ১৮ বংসর বয়সে আকবর স্বহস্তে রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ করবার উদ্দেশ্যে বৈরাম খাঁকে পদচ্যুত করলেন। বৈরাম খাঁ এই ব্যবস্থা মেনে না নিয়ে বিদ্রোহী হলেন। আকবর তাঁকে পরাজিত করলেন, কিন্তু তাঁর অপরাধ ক্ষমা করা হল। বৈরাম খাঁ মুঘল রাজবংশের যে উপকার করেছিলেন তা' স্মরণ করে আকবর তাঁকে শাস্তি দিলেন না। বৈরাম খাঁ মক্কা যাত্রা করলেন। পথে একজন পাঠান ব্যক্তিগত আক্রোশ বশ্ত তাঁকে হত্যা করল।

আকবর প্রায় পণ্ডাশ বংসর রাজত্ব করেছিলেন। এই স্কৃদীর্ঘ রাজত্ব-কালের অধিকাংশ সময়ই তিনি যুম্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। বাহুবলে সমগ্র উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের এক অংশ তিনি অধিকার করেছিলেন। বিজয়ী আকবরের নাম ইতিহাস মনে রেখেছে, কিন্তু যাঁরা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁর বিরন্ধে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের কীর্তি-কাহিনীও বে'চে রয়েছে।

মেবারের রানা প্রতাপসিংহের সঙ্গে আকবরের যুদ্ধের কথা পরে বলা হবে। আকবর কেবল যে এই রাজপত্ত বীরের কাছেই বাধা পেয়েছিলেন তা' নয়; সেকালের দুই বীরাজ্যনা—রানী দুর্গাবতী ও চাঁদ স্বলতানা—তাঁকে খুবই ব্যাতিবাসত করে, তুলেছিলেন। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কেবল প্রুর্মেরা নয়, মেয়েরাও সেকালে তরবারি গ্রহণ করতেন।

বর্তমান মধ্যভারতের উত্তর ভাগে তথন গড়মণ্ডল নামে একটি ছোট হিন্দ্-রাজ্য ছিল। আকবরের সময়ে রানী দুর্গাবতী তাঁর নাবালক প্রেরের নামে ঐ রাজ্য শাসন করতেন। স্বীলোক হলেও ব্লিধতে ও বীরত্বে তিনি কোন প্ররুষের চেয়ে কম ছিলেন না। গড়মণ্ডল রাজ্য চির্রাদনই স্বাধীন ছিল, কথনও দিল্লির বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করে নাই। আকবর অনেক সৈন্যসামন্তসহ এক সেনাপতিকে রানী দুর্গাবতীর রাজ্য অধিকার করতে পাঠালেন। বিশাল মুঘল বাহিনীকে বাধা দেবার শক্তি রানী দুর্গাবতীর ছিল না। তাঁর ক্ষুদ্র সৈন্যদল বীরত্বের সঙ্গো বৃদ্ধ করল; তিনি নিজে আহত হলেন। অবশেষে জয়লাভের আর উপায় নাই দেখে রানী যুন্ধ্যক্ষরে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। গড়মণ্ডল রাজ্য আকবরের অধীন হল বটে, কিন্তু রানী দুর্গাবতীর নাম ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করল।

আকবরের রাজত্বকালের শেষভাগে আর এক বীরাঙগনা তাঁর সৈন্য-দলের বির্দেধ দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর নাম চাঁদ স্বলতানা।

আকবরের সময় দাক্ষিণাতো চারটি প্রধান মনুসলমান-রাজ্য ছিল—

খান্দেশ, আহম্মদনগর, বিজাপরে ও গোলকু ভা। প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত অধিকার করে তিনি দাক্ষিণাত্য জয়ে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। খান্দেশের স্বলতান বিনা যুদ্ধে তাঁর অধীনতা স্বীকার করলেন। তখন আকবরের সৈন্যদল আহম্মদনগর রাজ্য আক্রমণ করল। এই রাজ্যের স্বলতান



চাঁদ স্বতানা

ছিলেন নাবালক, তাঁর অভিভাবিকা ছিলেন তাঁর পিসি—বিজাপ্ররের রাজকুলবধ্ চাঁদ স্বলতানা। চাঁদ স্বলতানা সাহসে ও ব্রদ্ধিতে রানী দ্বর্গাবতীর মতো ছিলেন। মুঘল বাহিনী তাঁর কাছে প্রচণ্ড বাধা পেল।

S.C.E.R.T., West Benga, Date 6 85 Acc. No. 3.368



তিনি নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে মুঘলদের আক্রমণ ব্যর্থ করলেন।

কিছ্দিন পরে আহম্মদনগর রাজ্যের অন্তর্গত বেরার প্রদেশ আকবরের হন্তর্গত হল। তথ্য আহম্মদনগরে নানা রক্ষ গোলমাল শ্রু হল। কয়েকজন প্রধান ওমরাহ নিজেদের স্বার্থাসিন্ধির জন্য চাঁদ স্বাতালাকে হত্যা করলেন। স্ব্যোগ ব্বো আকবর আবার আহম্মদ-নগরের বিরব্দেধ সৈন্য পাঠালেন। এবার আহম্মদনগর শহর মুঘল বাহিনীর হন্তগত হল। কিছ্দিন পরে খান্দেশ রাজ্যে আকবরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

আকবরের রাজত্বকালে গ্রুজরাট, বাংলা দেশ এবং উড়িব্যা মুঘল সামাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। গ্রুজরাটে প্রচুর সম্পদ্ ছিল, কিন্তু সমুশাসনের অভাবে রাজ্যটি শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। রাজ্যের বড় বড় লোকদের মধ্যে দলাদলি ছিল। এই দুর্বলতার সমুযোগ গ্রহণ করে আকবর গ্রুজরাট আক্রমণ করলেন। দুর্বার আক্রমণের ফলে গ্রুজরাটে তাঁর আধিপত্য স্থাপিত হল।

প্রজরাট জয়ের পর মুখল সৈন্যদল বাংলা দেশ আক্রমণ করল।
তথন বাংলার স্বাধীন অধিপতি ছিলেন পাঠানবংশীর দায়ুদ খাঁ।
মুখলদের আক্রমণে তাঁর পরাজয় ও মৃত্যু হল। বাংলা দেশ মুখল
সায়াজ্যের অন্তর্গত হল। কিন্তু বাংলার বিভিন্ন অংশে কিছুকাল
ক্ষমতাশীল হিন্দু ও মুসলমান জমিদারদের ক্ষমতা প্রবল ছিল। এই
জমিদারদের মধ্যে যাঁরা প্রধান ছিলেন তাঁরা ইতিহাসে 'বার ভুইঞা' নামে
পরিচিত।

বর্জাবজরের দীর্ঘাকাল পরে আকবর উড়িষ্যা দখল করেন। উত্তর-পাশ্চিমে কাশ্মীর, সিন্ধ্র, বেল্ফ্রিল্ডান এবং আফগানিস্তানের অন্তর্গত কাব্ল ও কান্দাহার আকবরের অধীনতা স্বীকার করেছিল। আক্বরই ভারতে মুঘল সায়াজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। শের শাহের বংশের পতনের পর হুমার্ন কেবলমার পঞ্জাব, দিল্লি ও আগ্রা ছাড়া ভারতের অন্য কোন অঞ্চল অধিকার করবার সময় পাননি। আক্বর বাহ্বলে ও ব্রুদ্ধিকশিলে এই ক্ষুদ্র রাজ্যকে বাড়িয়ে এক বিশাল সায়াজ্যে পরিণত করেন। নেপাল, সিকিম, ছুটান ও আসাম আক্বরের সায়াজ্যের বাইরে ছিল। সমগ্র উত্তর ভারত, দাক্ষিণাত্যের ক্ষিম্বদংশ, বেল্ফিস্তান এবং আফগানিস্তানের অধিকাংশই তার বিশাল সায়াজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শের শাহের সায়াজ্য আক্বরের সায়াজ্যের ভূলনায় আকারে অনেক ছোট ছিল। দীর্ঘকাল পরে আক্বর ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ঐক্য প্রনঃস্থাপন করেছিলেন।

আকবর জানতেন যে কেবলমাত্র যুদ্ধ দ্বারা স্থায়ী সাম্রাজ্য গঠন করা যায় না; সাম্রাজ্য স্থায়ী ও শক্তিশালী করতে হলে সুশাসন-প্রবর্তন করে প্রজাদের সন্তুন্ট রাথতে হয়। প্রজাদের মঙ্গলের প্রতি আকবরের বিশেষ দ্বিট ছিল। তিনি তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের সুশাসনের বন্দোবস্তু করেছিলেন।

মুঘল আমলে সমাটের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনুসারে শাসনকার্য পরিচালিত হত। সমাটের ইচ্ছায় বাধা দিবার অধিকার মল্টীদের কা প্রজাদের ছিল না। একালের গণতন্ত্র সেকালের ভারতবর্ষে অজ্ঞানা ছিল। কিন্তু আকবরের মতো প্রজাপালক সমাটের আমলে জনসাধারণের উপর অত্যাচার হত না।

আকবর শাসনকার্য পরিচালনায় কয়েকজন মন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। বহু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী তাঁকে রাজকার্যে সাহাষা করতেন। এ'রা 'মনসবদার' নামে পরিচিত ছিলেন। মনসবদারগণ অনেকগ্রলি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। নিজ নিজ মর্বাদা ও দায়িত্ব অন্সারে তাঁরা রাজকোষ থেকে নগদ বেতন পেতেন। যুদ্ধের সময় তাঁরা সসৈন্যে সমাটের সৈন্যদলে যোগদান করতেন।



শাসনকার্যের স্ক্রিধার জন্য আকবরের বৃহৎ সাম্রাজ্যকে প্ররটি স্ক্রা'বা প্রদেশে ভাগ করা হয়েছিল। এই প্ররটি স্কার নাম—কাব্ল, লাহোর, মুলতান, দিল্লি, আগ্রা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, আজমীর, গ্রুজরাট, মালব, বিহার, বাংলা ও উড়িষ্যা, খাদেশ, বেরার, আহম্মদনগর। প্রত্যেক সুবায় 'সিপাহ্সালার' বা 'নাজিম' নামে একজন শাসনকর্তা ছিলেন; তাঁকে 'সুবাদার'ও বলা হত। আবার প্রত্যেক সুবায় রাজস্ব আ্দায় ও হিসাব-নিকাশের জন্য একজন 'দেওয়ান' থাকতেন। প্রত্যেক সুবা কয়েকটি 'সরকার' বা জেলায় বিভক্ত ছিল। জেলার প্রধান শান্তিরক্ষক ছিলেন 'ফোজদার'। মামলা-মকন্দমার বিচার করতেন 'কাজনী' ও 'মুফ্তি'। বড় বড় শহরে 'কোতোয়াল' শান্তিরক্ষা করতেন।

আকবর রাজস্ব বিভাগের অনেক উন্নতি সাধন করেছিলেন। এই বিষয়ে তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন রাজা তোডরমল। শের শাহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আকবর জমি জরিপের ব্যবস্থা করেন। উর্বরতা অনুসারে কৃষিকার্যের উপযুক্ত জমি কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল। উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজকর রুপে নেওয়া হত। প্রজারা ইচ্ছামতো নগদ টাকা বা শস্য দ্বারা রাজকর দিতে পারত। আকবর অনেক রকম করে ও শুক্ত তুলে দিয়ে প্রজাদের হিতসাধন করেছিলেন।

আকবর সামাজ্য শাসনে হিন্দর্ ও মর্সলমানের মধ্যে প্রভেদ স্বীকার করতেন না। তিনি জানতেন যে হিন্দর্র সাহাষ্য ছাড়া সামাজ্য রক্ষা করা যাবে না, হিন্দর্কে মর্ঘল-শাসনের অন্বরাগী না করলে সামাজ্য শক্তিশালী হবে না। তিনি নিজেকে হিন্দর্ মর্সলমান সকল প্রজার শাসক ও পোষক বলে মনে করতেন। সকল বিষয়ে হিন্দর্দিগকে মর্সলমানদের সমান অধিকার দিয়ে তিনি তাঁদের শ্রুদ্ধা ও সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। তিনি গ্রুণবান্ হিন্দর্দিগকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করতেন। রাজা তোডরমল আকবরের সেনাপতি ও রাজস্ব-সচিব ছিলেন। রাজপর্তানার অন্তর্গত অন্বরের রাজা মানসিংহ তাঁর একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। হলদীঘাটের যুদ্ধে মানসিংহ চিতোরের রানা প্রতাপসিংহকে

পরাজিত করেছিলেন। রাজপত্ত রাজাদের সঙ্গে বৈবাহিক সদবন্ধ স্থাপন করে আকবর তাঁদের আনত্বগত্য লাভ করেছিলেন। তিনি নিজে অদ্বর ও যোধপত্বরের দত্তই রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। অদ্বরের আর এক রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠ পত্র যত্বররাজ সলীমের বিয়ে হয়েছিল। সাধারণ হিন্দর্রাও আকবরের উদার শাসনে নানা প্রকারে উপকৃত হয়েছিল। মত্বলমান আমলে হিন্দর্বের 'জিজিয়া' নামে একটি কর দিতে হত। হিন্দর্ তীর্থবাত্রীদের কাছ থেকে আলাদা কর নেওয়া হত। আকবর এই দ্বটি কর তুলে দেন। তিনি আদেশ দেন যে হিন্দর্বা বিনা বাধায় তাদের বিশ্বাস অন্যায়ী সকল রকম ধর্মকার্য করতে পারবে। আকবর হিন্দ্বিদ্যকে উদারতার দ্বারা বশ করেছিলেন বলেই মত্বল সাম্রাজ্য তাঁর মৃত্যুর পরেও একশত বংসরের অধিক কাল সগোরবে বর্তমান ছিল।

ধর্ম সন্বন্ধে আকবরের কোনরকম গোঁড়ামি ছিল না। সকল ধর্মেই
যথার্থ সত্য আছে—এই মলে সত্যটি তিনি স্বীকার করতেন। তিনি
হিন্দর পণিডত, জৈন সন্ন্যাসী, মর্সলমান মোলবী এবং খিরুস্টান
পাদ্রীদের সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মের বিষয়ে আলোচনা করতেন। সকলেই
স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্মের মত ব্যাখ্যা করতেন, আকবর সকলের
কথাই মনোযোগ দিয়ে শ্বনতেন। আগ্রার নিকটবতী ফতেপ্রের সিক্রীতে
আকবর এক নতেন রাজধানী নির্মাণ করেছিলেন। সেখানে 'ইবাদংখানা'
নামক প্রাসাদে ধর্মালোচনায় আকবর এক নতেন মতবাদ প্রবর্তন করেন।
এর নাম 'দীন ইলাহী'। এতে সকল ধর্মের সারমর্ম সংগ্রহীত
হয়েছিল। অনেক বড় বড় লোক 'দীন ইলাহী' গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু
স্বেচ্ছার কেউ একে গ্রহণ না করলে আকবর কখনও বলপ্রয়োগ করতেন
না। ভার মৃত্যুর পর 'দীন ইলাহী' বিল্বস্ত হয়ে ধায়।

বিক্রমাদিতোর নবরত্ন সভার মতো আকবরের দরবারে বহু গুণী ব্যক্তি

আশ্রয়লাভ করেছিলেন। আকবরের বন্ধ্ব আব্বল ফজল অসাধারণ বিশ্বান্ ও ব্বিশ্বমান্ ছিলেন। তিনি 'আকবর-নামা' এবং 'আইন-ই-আকবরী' নামক দ্ব'খানি ম্লাবান্ গ্রন্থ রচনা করেন। ফারসী ভাষায় লেখা এই বই দ্ব'খানি পড়লে আকবরের রাজত্বকালের ইতিহাস এবং তাঁর শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। আব্বল ফজলের বড় ভাই ফৈজী বিখ্যাত পশ্ডিত ও কবি ছিলেন। তিনি



সমাট আকবর

সংস্কৃত ভাষায় পাণিডত্য অর্জন করে হিন্দর্দের প্রাচীন দর্শন ও সাহিত্যের আলোচনা করেছিলেন। আকবরের আদেশে অথর্ববেদ, রামারণ, মহাভারত প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থের ফারসী অনুবাদ করা হয়। আকবরের সভাসদ্ রাজা বীরবল স্বর্রাসক ও স্কৃবি ছিলেন। তিনি চমংকার হিন্দী কবিতা লিখতেন। তানসেন ছিলেন বিখ্যাত গায়ক। আব্বল ফজল লিখেছেন যে তানসেনের মতো সংগীতজ্ঞ

পৃথিবীতে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। আকবর নিজে লেখাপড়া জানতেন না বটে, কিন্তু তিনি বিশ্বান্ ও গুণীর সমাদর করতেন। তাঁর রাজস্কালে প্রসিদ্ধ ভক্ত কবি তুলসীদাস 'রামচরিতমানস' নামক হিন্দী রামায়ণ রচনা করেন।



ভারতবর্ষের মুসলমান রাজগণের মধ্যে আকবর সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।
তাঁর চরিত্রে উদারতা, ক্ষমা, দয়া প্রভৃতি নানা গুণ ছিল। রাজনীতিক্ষেত্রে
তাঁর অসামান্য দ্রেদ্ণিট ছিল। মুসলমান রাজগণের মধ্যে তিনিই প্রথমে
ব্বর্ঝেছিলেন যে ভারতবর্ষ হিন্দ্র এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের
মাতৃভূমি, স্বতরাং উভয়ের সম্মিলিত চেন্টার ফলেই এই দেশের উয়তি
সাধিত হতে পারে। ধর্মের গোঁড়ামি মান্বকে পরস্পরের নিকট থেকে
প্রক্ করে রাখবে, এটা তিনি স্বীকার করতেন না। এই সকল কারণেই

তিনি এত বড় সামাজ্য গঠন করতে এবং তার সন্শাসনের ব্যবস্থা করতে সফল হয়েছিলেন। তাঁর গ্রণমুগ্ধ হিন্দ্র প্রজারা দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' (অর্থাৎ দিল্লীর সমাট্ বা প্রথিবীর ঈশ্বর) বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নাম উল্লেখ করত।

ভারতবর্ষ হিন্দ্র-মুসলমানের দেশ, মৈত্রী ও শান্তির দেশ—ইহাই আকবরের বাণী। এই বাণী অন্বসরণ করবার প্রয়োজন তাঁর মৃত্যুর সাড়ে তিন শত বংসর পরেও অক্ষর রয়েছে।

বিন্তুস্থাপন

-১৫৫৬ পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ : মুঘল সাম্রাজ্যের
ভিত্তিস্থাপন

-১৫৫৫ হুমায়ুনের দিল্লি ও আগ্রা অধিকার

-১৫৫৬ হুমায়ুনের মৃত্যু : আকবরের রাজ্যলাভ :
পাণিপথের দিবতীয় যুদ্ধ

-১৬০৫ আকবরের মৃত্যু

#### वादनाहना

- ১। আকবরের বাল্যজীবন কির্পে কেটেছিল?
- বৈরাম খাঁ কে? তিনি কির্পে মুঘল সায়াজ্যের সেবা করেন?
- আকবরের রাজ্যবিস্তারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
- আকবরের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি জান? 81
- "আক্বরই মুঘল সামাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা"—এই কথাটি 61 वााथा क्र ।
- ७। 'मीन रेलारी' मन्दर्भ कि जान?
- ৭। আকবরের সভার কয়েকজন গুণীর পরিচয় দাও।



## রানা প্রতাপসিংহ

চিতোরের রানা সংগ্রামসিংহ বাবরের বিরন্ধে যুদ্ধ করে খান্ত্রায় পরাজিত হয়েছিলেন। আকবর যখন দিল্লীর বাদশাহ্ তখন চিতোরের রানা ছিলেন সংগ্রামসিংহের পূর উদর্যসংহ। অন্বর যোধপর্র (মারবাড়) প্রভৃতি রাজ্যের রাজপর্ত রাজগণ বিনা যুদ্ধে আকবরের অধীনতা স্বীকার করেছিলেন এবং কেউ কেউ মুঘল রাজ-পরিবারে কন্যা দান করে সম্রাটের সঞ্জে আত্মীয়তা স্কুরে আবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু উদর্যসংহ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। বন্ধ্বভাবে



চিতোরের বিজয়স্তম্ভ

তাঁকে বশীভূত করতে না পেরে আকবর তাঁকে শাহিত দেবার সংকল্প করলেন। তিনি নিজেই বহু সৈন্যসামন্ত নিয়ে চিতোর আক্রমণ করলেন।

খাড়া, উণ্টু পাহাড়ের উপরে চিতোর দুর্গ। একটি মাত্র পথ। সেই পথে উপরে উঠে দুর্গ দখল করা সহজ কথা নয়। উদয়সিংহ নিজে চিতোর ছেড়ে আরাবল্লী পর্বতের দুর্গম অণ্ডলে চলে গেলেন। দুর্গরক্ষার ভার থাকল জয়মল ও পত্তা নামক দুই বীরের উপর। কয়েকদিন যুদ্দের পর হঠাং আকবরের গুর্লিতে জয়মল প্রাণ হারালেন। তখন রাজপ্রতরা আর দুর্গ রক্ষা করতে পারল না। বহু সহস্র রাজপ্রত বীরের প্রাণ গেল, বহু রাজপ্রত নারী আত্মসম্মান রক্ষার জন্য জহরবত পালন করলেন। কিন্তু চিতোর অধিকার করেও আকবর উদয়নিসংহকে বশে আনতে পারলেন না। উদয়প্র নামে এক ন্তন রাজধানী নির্মাণ করে উদয়িসংহ মেবারের পার্বত্য অণ্ডলে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে লাগলেন।

উদয়সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর বাঁর প্রত প্রতাপসিংহ মুঘলদের সংগে যুদধ করতে লাগলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে কিছুতেই তিনি দিল্লীর সমাটের অধানতা স্বীকার করবেন না এবং বাদশাহা বংশে নিজের পরিবারের মেয়েদের বিয়ে দেবেন না। তিনি আরও প্রতিজ্ঞা করলেন যে যতদিন তিনি চিতোর উদ্ধার করতে না পারবেন ততদিন তিনি দাড়ি কামাবেন না, সোনার থালার বদলে গাছের পাতায় রুটি খাবেন এবং তৃণশয্যয় শয়ন করবেন। দীর্ঘকাল যুদ্ধ করেও তিনি চিতোর উদ্ধার করতে পারেন নাই, তাই তিনি আজাবন এই সকল প্রতিজ্ঞা পালন করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তাঁর বংশধর উদয়প্ররের রানারা ইংরেজ আমলেও দাড়ি কামাতেন না, ভোজন-পাতের নিচে গাছের পাতা এবং বিছানার নিচে তৃণ রাখতেন।

স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রতাপসিংহ নানারকম কণ্ট সহ্য করেছেন। অলপসংখ্যক অন্তচ্ব নিয়ে তিনি বিশাল মুখল-বাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করেছেন। বহুদিন তাঁকে বনে-জগলে বাস করতে হয়েছিল, দীর্ঘকাল তিনি সপরিবারে খাদ্যাভাবে কণ্ট পেয়েছিলেন, কিন্তু তাতেও বীরের হৃদয় বিচলিত হয় নাই। শেষে মুখলদের হাত থেকে তিনি মেবার রাজ্যের অধিকাংশই উদ্ধার করেছিলেন, কেবলমাত্র রাজধানী চিতোর তাঁর মৃত্যুকালেও বাদশাহী অধিকারে ছিল।

রাজপাতনায় দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক লোকের একেবারে অভাব ছিল না, আবার প্রভুভক্ত স্বার্থত্যাগী বীরও সেখানে কম জন্মগ্রহণ করেন নাই। প্রতাপসিংহের ছোট ভাই শন্তসিংহ আকবরের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। শেষে তিনি নিজের ভূল বুঝতে পেরে প্রতাপের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন, মহান,ভব রানা সম্নেহে ভাইকে বুকে টেনে নেন! একবার অর্থাভাবে যুদ্ধ চালাতে না পেরে প্রতাপসিংহ ঠিক করলেন যে রাজপ্রতানা ছেড়ে অন্য কোন দেশে চলে যাবেন, রাজপ্রতানায় থেকে মুঘলের অধীনতা স্বীকার করবেন না। দেশত্যাগ করতে হলেও তিনি দ্বাধীনতা ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। যাত্রার আয়োজন যখন সম্পূর্ণ হয়েছে তখন তাঁর এক মন্ত্রী এসে নিবেদন করলেন, "মহারানা, আপনি দেশত্যাগ করবেন না। আমার পূর্বপ্ররুষেরা বহুদিন এই রাজ্যের মন্ত্রিত্ব করে যে অর্থ সঞ্চয় করেছেন তা' আমি দেশের মঙ্গলের জন্য দান করব। আপনি সেই অর্থ নিয়ে ন্তন সৈন্য সংগ্রহ করে মুঘলদের বিরুদেধ যুদ্ধ করুন।" মন্ত্রীর এই স্বার্থত্যাগ ও প্রভুভত্তি দেখে প্রতাপ বিক্ষিত হলেন। তিনি দেশত্যাগের সংকল্প ত্যাগ করে আবার আকবরের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন।

হলদীঘাট নামক স্থানে মুঘল সৈনোর সঙ্গে প্রতাপসিংহের ঘোর যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধে বাদশাহী বাহিনীর প্রধান নায়ক ছিলেন ৩য়-২ এক রাজপতে বীর—অম্বরের মানসিংহ। মেবারের রাজপতেদের বীরত্বের তলনা ছিল না, কিন্তু সংখ্যায় তারা ছিল মুঘলদের চেয়ে অনেক কম,— তাই তারা পরাজিত হল। প্রতাপ নিজে যুদ্ধে আহত হন। বাদশাহী সৈনোর আক্রমণে একবার তাঁর প্রাণ বিপন্ন হয়েছিল। তখন তাঁর অধীন এক সদার নিজের প্রাণ দিয়ে তাঁর প্রাণ রক্ষা করেন।



জাহাজাীর

প্রথিবীর ইতিহাসে অনেক বীরের কাহিনী আছে, কিল্ত স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব ত্যাগের যে দৃষ্টান্ত প্রতাপের জীবনে দেখা যায় তার তলনা পাওয়া কঠিন।

প্রতাপসিংহের পুত্র অমরসিংহও দীর্ঘকাল মুঘলদের বিরুদেধ যুদ্ধ করেছিলেন। তখন দিল্লির বাদশাহ ছিলেন আকবরের পুত্র জাহাণগার। পিতার ন্যায় সাহস ও মনের বল অমর্রসিংহের ছিল না।

দীর্ঘাকাল যুদ্ধ করে মেবারের সদারেরাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই অমর্রাসংহ অবশেষে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে সন্ধি করলেন। মেবারের স্বাধীনতা গেল। কিন্তু স্বাধীনতার প্রজারী রানা প্রতাপের কীর্তি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকল।

—১৫৬৮ আকবর কর্তৃক চিতোর অধিকার
 —১৫৭২-৯৭ প্রতাপসিংহের রাজত্বকাল
 —১৫৭৬ হলদীঘাটের যুদ্ধ
 —১৬১৫ অমরসিংহ কর্তৃক জাহাঙ্গীরের বশ্যতা
 স্বীকার

#### **जा**दनाहना

- ১। আক্রর কির্পে চিতোর অধিকার করেছিলেন?
- ২। রানা প্রতাপকে 'প্রাধীনতার প্রজারী' বলা হয়েছে কেন?
- ৩। মেবার কখন মুঘলের অধীনতা স্বীকার করে?

### বাংলার বীর

সাড়ে সাত শত বংসর পূর্বে বাংলা দেশে মুসলমান রাজছের গোড়াপত্তন করেছিলেন বর্থাতয়ার খলজী। প্রায় দেড়শত বংসর বাংলাছিল দিল্লির স্কুলতানী সামাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রদেশ। সেকালে বাংলার মুসলমান শাসনকর্তারা দিল্লিতে কর পাঠাতেন, কিন্তু শাসনকার্য সন্বন্ধে দিল্লির হ্রুকুম গ্রাহ্য না করে তাঁরা নিজেদের ইচ্ছামতো চলতেন। মোহাম্মদ বিন্ তুঘল্বকের সময়েই দিল্লির স্কুলতানী সামাজ্য ভেঙ্গে পড়ে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে কতকগর্কা স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি হয়। বাংলা দেশও তথন স্বাধীন হয়েছিল। স্বাধীন বাংলার শ্রেষ্ঠ স্কুলতান হুসেন শাহের কথা তোমরা পড়েছ।

হুদেন শাহের পরবতী বাংলার এক স্বাধীন সূত্রতানকে পরাজিত করে পাঠান বীর শের শাহ্ বাংলা দেশ অধিকার করেছিলেন, এবং দেশ সূত্রশাসনের বন্দোবস্ত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অযোগ্য বংশধরগণের আমলে বাংলা আবার দিল্লির অধীনতা থেকে মৃক্ত হল। বাংলার শেষ স্বাধীন সূত্রতান দায়ুদ খাঁকে পরাজিত করে আকবর এই প্রদেশটিকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

কিন্তু দার্দ খাঁর পরাজয় ও মৃত্যুর পরেও সমগ্র বাংলা দেশ সহজে বা অলপ সময়ের মধ্যে দিশ্বিজয়ী মৃঘল সয়াটের বশ্যতা স্বীকার করে নাই। দিল্লি থেকে বহু দ্রে এই বাংলা দেশ। সেকালে রেল, সিটমার, এরোপেলন, টেলিগ্রাফ ছিল না। তাই দিল্লি থেকে স্বদ্র বাংলায় কত্তি করা সহজ হত না। তারপর বাংলা নদ-নদীর দেশ, স্থলয়্পেষ অভাসত মৃঘল বাহিনী এখানে সহজে চলাফেরা করতে পারত না। সেকালে

বাঙালী হিন্দ্ব-ম্সলমানের দেহে শক্তি ও মনে সাহস ছিল। তারা বাদশাহী হ্রুকুম তামিল করার চেয়ে নিজেদের ইচ্ছামতো কাজ করা পছন্দ করত। এই সকল কারণে প্রবল পরাক্রান্ত সমাট্ আকবরকে বাংলা দেশ বশে আনতে খ্রুব বেগ পেতে হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে আকবর এবং তাঁর প্রুত জাহাঙ্গীরের আমলে দীর্ঘকাল যুদেধর পর সমগ্র বাংলা দেশ দিল্লির অধীনতা স্বীকার করে।

মুঘল বাদশাহির বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করে যাঁরা বাঙালীর সাহস ও রণকোশলের পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁরা ইতিহাসে 'বার ভূইঞা' নামে স্বুপরিচিত। 'ভূইঞা' শব্দের সাধারণ অর্থ জমিদার। সেকালে বাংলায় যে মাত্র বারজন জমিদার ছিলেন তা' নয়। জমিদারদের মধ্যে যাঁরা বাহ্বলে ও বুদ্ধিকোশলে বিস্তৃত ভূখণ্ড দখল করে মুঘল বাদশাহি প্রতিষ্ঠায় বাধা দিয়েছিলেন তাঁরাই সাধারণভাবে 'বার ভূইঞা' নামে খ্যাতিলাভ করেন। আকবরের আমলে রাজপ্তানার অন্তর্গত অন্বরের রাজা মানসিংহ দীর্ঘকাল বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। ভূইঞাদের দমনের ভার আকবর তাঁকেই দিয়েছিলেন।

বর্তমানে বাংলা দেশের অন্তর্গত যশোহর জেলায় ভূষণার জমিদার বা ভূইঞা ছিলেন কেদার রায়। তাঁর বীর পরে চাঁদ রায় মর্ঘল-বিরোধী আফগানদের সঙ্গে যরুদেধ নিহত হন। পরে ভূষণা দর্গ মর্ঘলদের অধিকারে আসে এবং যরুদেধ আহত হয়ে কেদার রায় প্রিদিকে পলায়ন করেন। সেখানে ঈশা খাঁ নামক একজন ভূইঞার সঙ্গে তাঁর মিত্রতা স্থাপিত হয় এবং তিনি বাহুবলে ঢাকা জেলার দক্ষিণ অংশে নিজের অধিকার স্থাপন করেন। শ্রীপর্রে তিনি ন্তন রাজধানী স্থাপন করেন। ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর আরাকানী মগ জলদস্যুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কেদার রায় মানসিংহের বিরুদেধ যুদ্ধ আরম্ভ করেন। রণক্ষেরে আহত হয়ে তিন বন্দী হন। বন্দী অবস্থায় মানসিংহের সম্মুধে

আনবার সংগ্যে সংগ্রেই তাঁর মৃত্যু হয়। কেদার রায়ের মৃত্যুর ফলে ঢাকা অঞ্চলে মুঘল-প্রভুত্ব স্থাপনের প্রধান বাধা দূরে হল।

বার ভুইঞার মধ্যে যশোহরের প্রতাপাদিত্যের নামই সর্বাপেক্ষা প্রসিম্ব। কবি ভারতচন্দ্র লিখেছেন:

> যশোর নগর ধাম প্রতাপআদিত্য নাম মহারাজ বংগজ কারস্থ। নাহি মানে পাতসায় কেহ নাহি আঁটে তায় ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥

প্রতাপাদিতার পিতা শ্রীহরি বাংলার শেষ স্বাধীন পাঠান স্কাতান দায়্দ খাঁর বিশ্বাসভাজন কর্মচারী ছিলেন। দায়্দ খাঁর পতনের পর তিনি বহ্ব ধনরত্ন নিয়ে বর্তমান বাংলা দেশের অন্তর্গত খ্লানা জেলার দক্ষিণ অংশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ অঞ্চলে বহ্ব নদী ও বিস্তৃত জঙ্গল ছিল। বিজয়ী ম্ঘলেরা ঐ দ্বর্গম স্থানে প্রবেশ করতে পারবেনা মনে করে শ্রীহরি সেখানে স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করলেন। ম্বলের ভয়ে ভীত হয়ে বহু লোক ঐ অঞ্চলে প্রবেশ করল। শ্রীহরি তথন বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করে তাদের উপর রাজত্ব করতে লাগলেন। দক্ষিণ বঙ্গের জঙ্গলাব্ত জলাভূমিতে এক ন্তন রাজ্য গড়ে উঠল।

বিক্রমাদিতার মৃত্যুর পর এই রাজ্যের অধিপতি হলেন তাঁর প্র প্রতাপাদিতা। তাঁর বাহুবলে ও স্মুশাসনে বর্তমান যশোহর, খ্লানা ও বরিশাল জেলার অধিকাংশ এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ততাদিনে বাংলার প্রায় সকল জমিদারই মুঘল বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করেছেন। আক্বরের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর পুরু জাহাজ্যীর সিংহাসনে বসে ইসলাম খাঁকে বাংলার শাসনকর্তা নিষ্কু করেছেন। ইসলাম খাঁর দ্ভিট পড়ল খ্বলনার জণ্গলে ল্বকানো প্রতাপের সম্ব্রু রাজ্যের উপর। প্রতাপাদিত্যের সংগ্রে ম্বলের বিরোধ আরম্ভ হল।

প্রবল মুঘল শন্তির সঙ্গে বিরোধিতা করা কঠিন দেখে প্রতাপাদিত্য ইসলাম খাঁর সঙ্গে সাময়িক সন্ধি স্থাপন করলেন। কিন্তু শান্তি বেশীদিন স্থায়ী হল না। ইসলাম খাঁ প্রতাপাদিত্যের রাজ্য দখল করবার জন্য বাসত হয়েছিলেন। ছয় হাজার সৈন্য এবং তিনশত রণতরী প্রতাপের বির্দ্ধে প্রেরিত হল। প্রতাপের জামাতা ছিলেন বর্তমান বরিশাল জেলার অন্তর্গত বাকলা অঞ্চলের পরাক্রান্ত জামদার বা ভুইঞা কন্দর্পনারায়ণের পত্র রামচন্দ্র। জামাতা যাতে শ্বশত্রক্ সাহায্য করতে না পারেন সেজন্য বাকলাতেও বাদশাহী ফোজ প্রেরিত হল। এদিকে প্রতাপাদিত্যও নিশ্চেন্ট ছিলেন না। তিনি বহু সৈন্য ও রণতরী সংগ্রহ করলেন। ফিরিঙ্গ (পর্তুগীজ) এবং পাঠান সেনানায়কদের সাহায্যে তিনি বহুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ করলেন।

বর্তমান চন্দ্রিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত বনগাঁও শহরের দশ মাইল দক্ষিণে সালকা নামক স্থানে বাদশাহী ফোজের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের প্রত্ত উদয়াদিত্যের যুদ্ধ হল। সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেও উদয়াদিত্য জয়ী হতে পারলেন না। তাঁর রণতরীগর্বলি ধরংস হল, তিনি পলায়ন করে পিতার রাজধানী ধ্মঘাটে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। যম্বনা ও ইচ্ছামতী নদীর মিলনস্থলে ধ্মঘাট অবস্থিত। বাকলার রামচন্দ্রও বাদশাহী ফোজের কাছে পরাজিত হলেন। তাঁকে বন্দী করে ঢাকায় রাখা হল। ঢাকা তখন বাংলার রাজধানী, ম্বল স্বাদারের বাসস্থান।

চারিদিকে সর্বনাশের কালো ছায়া দেখেও প্রতাপাদিত্য আত্মবিশ্বাস হারালেন না। বাদশাহী ফোজের সঙ্গে তাঁর আবার যুদ্ধ হল। এবারও পরাজিত হয়ে তিনি মুঘলদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। কিন্তু ইসলাম খাঁ বীরত্বের মর্যাদা দিলেন না। প্রতাপাদিত্যের রাজ্য কেড়ে নেওয়া হল, তিনি ও তাঁর প্র্রেরা বন্দী হলেন। প্রবাদ আছে যে ঢাকায় এক লোহার খাঁচায় কিছ্মিদন আটক রেখে তাঁকে দিল্লিতে পাঠাবার। ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু পথে বারাণসীতে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রতাপাদিত্য প্রসিদ্ধ ফিরিঙিগ (পর্তুগীজ) বীর কার্ভালোকে হত্যা করেছিলেন। কার্ভালো কিছুকাল কেদার রায়ের অধীনে সেনানায়ক ছিলেন। বর্তমান বাংলা দেশে নোয়ার্থালি জেলার অন্তর্গত সন্দ্রীপ নামক দ্বীপটি তিনি অধিকার করেছিলেন। এই দ্বীপের অধিকার নিয়ে ম্ব্রুল, আরাকানী, মৃগ এবং পর্তুগীজদের মধ্যে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলেছিল। সম্ভবত আরাকানের রাজাকে সন্তুষ্ট করবার জনাই প্রতাপাদিত্য মগদের শাহ্র কার্ভালোর প্রাণনাশ করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে ঈশা খাঁ নামক একজন মুসলমান ভূইঞার কীর্তি-কাহিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর উপাধি ছিল 'মসনদ-ই-আলা'। বর্তমান ঢাকা ও ত্রিপর্রা জেলার অধিকাংশ, প্রায় সমগ্র ময়মনসিংহ জেলা এবং রঙ্গপর্ব, বগর্ড়া ও পাবনা জেলার কোন কোন অংশ তাঁর অধিকার-ভূক্ত হয়েছিল। বর্তমান নারায়ণগঞ্জের নিকটবতী খিজিরপর্ব, সাতগাঁও এবং ব্রহ্মপত্র নদের তীরে অবিস্থিত এগার্রাসন্দর্ব তাঁর সামর্বিক কেন্দ্র ছিল। নদ-নদী-প্লাবিত এই দর্গম অঞ্চলে থেকে তিনি বারবার বাদশাহী ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।

শেষ জীবনে ঈশা খাঁ মানসিংহের আক্রমণে মুঘল সমাটের বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুসা খাঁ কিছুকাল মুঘলদের সংগ্যে যুদ্ধ করে পরাজিত হন। তখন তাঁর রাজ্য কেড়ে নেওয়া হয়।

দীর্ঘকাল প্রবল মুঘল শক্তির আক্রমণ সহ্য করবার ক্ষমতা বাংলার ভূইঞাদের ছিল না। হরতো ভূইঞাদের শাসনের পরিবর্তে মুঘল-শাসন প্রতিষ্ঠা বাংলার পক্ষে মঙ্গলজনক হয়েছিল। মুঘল-শাসন বাংলায় ঐক্যম্থাপন করেছিল। তব্ব ভূইঞাদের বীরত্ব-কাহিনী বাঙালীর মন থেকে মুছে যায় নাই। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁদের কঠোর সংগ্রাম তাঁদের নাম স্মরণীয় করে রেখেছে।

-১৫৫৬-১৬০৫ আকবরের রাজত্বকাল

—১৫৭৫-৭৬ দায়্বদ খাঁর পরাজয় ও মৃত্যু

-১৫৯৪-১৬০৬ বাংলায় মানসিংহের শাসনকাল

—১৫৯৩ চাঁদ রায়ের মৃত্যু

—১৫৯৯ ঈশা খাঁর মৃত্যু

—১৬০৩ কেদার রায়ের মৃত্যু

—১৬০৫-২৭ জাহাজ্গীরের রাজত্বকাল

—১৬০৮-১৩ বাংলায় ইসলাম খাঁর শাসনকাল

—১৬১১ মুসা খাঁর পরাজয়

—১৬১২ প্রতাপাদিত্যের পতন

#### **वा**(ना)ना

- ১। 'ভূইঞা' শব্দের অর্থ কি? 'বার ভূইঞা' কাদের বলা হত?
- ২। কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য এবং ঈশা খাঁ সম্বন্ধে কি জান? তাঁরা বাংলার যে অংশে প্রভুত্ব করতেন তার একটি মান্চিত্র আঁকতে পার কি?
  - ৩। বাঙালী এখনও বার ভুইঞার বীরত্ব-কাহিনী স্মরণ করে কেন?

খিএস্টাব্দ

### শাহজাহান

স্ফ্রাট্ আকবরের মৃত্যুর পর দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জাহাংগীর। তাঁর আমলে বাংলা দেশে মুঘল আধিপত্য



শাহজাহান

সন্প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, মেবার দিল্লির বশ্যতা স্বীকার করেছিল। আকবরের মতো সাহসী ও ব্দিধমান্ না হলেও জাহাংগীর প্রজাদের সুখ-স্কাবধার প্রতি সর্বদা দ্ছিট রাখতেন।

় জাহাজীরের মৃত্যুর পর তাঁর তৃতীয় পর খুরম বা শাহজাহান সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি ত্রিশ বংসর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে মুঘল সামাজ্যের অনেক উন্নতি হয়েছিল।

সেকালে সকল রাজাই নিজের রাজ্য বিস্তার করবার চেণ্টা করতেন।
শাহজাহান নিজে বিচক্ষণ সেনানায়ক ছিলেন এবং জাহাণগীরের সময়ে
নানা যুদ্ধে রণকোশলের পরিচয় দিয়েছিলেন। সিংহাসন লাভ করেই
তিনি দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন মুসলমান রাজ্যগর্বাল অধিকার করবার
আয়োজন করলেন।

আকবর বীরাজ্যনা চাঁদ স্বলতানার সংগে ব্রন্থ করে আহম্মদনগর রাজ্যের রাজ্যানী অধিকার করেছিলেন। জাহাজ্যারৈর আমলে ঐ রাজ্যের একটি অংশ ম্বল সামাজ্যের অনতভুক্ত হরেছিল। যেট্রকু বাকী ছিল সেট্রকু শাহজাহান দখল করেন। আহম্মদনগরের স্বাধীন রাজ-বংশ বিল্বপত হল।

দাক্ষিণাত্যে বিজাপর ও গোলকু ডা নামে আরও দ্ইটি মর্সলমান-রাজ্য ছিল। ঐ দুই রাজ্যের স্বলতানগণ শাহজাহানের কাছে পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করলেন, তাঁদের রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভু ড করা হল না। দাক্ষিণাত্যের মুঘল-শাসিত অংশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন শাহজাহানের তৃতীয় পরে আওর গাজেব।

শাহজাহানের রাজত্বের শতাধিক বংসর আগে পর্তুগীজেরা ভারতে বাণিজ্য করতে এসেছিল। পর্তুগীজ জলদস্যারা অত্যন্ত নিষ্ঠার ছিল। তাঁদের নির্মাম অত্যাচারে পর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের কোন কোন অংশ শমশানে পরিণত হয়েছিল। আরাকানের দর্দান্ত মগেরা পর্তুগীজ লর্প্টনকারীদের সঙ্গে যোগ দিত। 'মগের মর্ল্ব্ক' কথাটির মধ্যে সেকালের ভয়াবহ সম্তি বেংচে রয়েছে। পর্তুগীজদের অত্যাচার বন্ধ করবার জন্য শাহজাহান বাংলার শাসন-কর্তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুঘল সৈন্যদল পর্তুগীজদের প্রধান কেন্দ্র হুগলী অধিকার করল এবং বহু পর্তুগীজকে বন্দী করে দিল্লিতে সমাটের দরবারে পাঠিয়ে দিল।

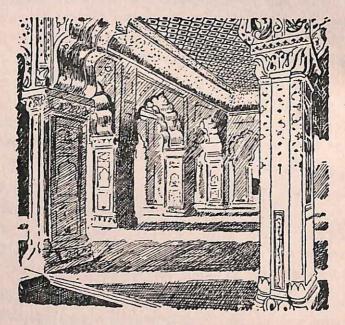

দেওয়ান-ই-আম

আফগানিস্তানের অন্তর্গত কান্দাহার শহরের অধিকার নিয়ে বহুদিন যাবং পারস্যের শাহ্দের সঙ্গে দিল্লির মুঘল বাদশাহ্দের বিরোধ চলছিল। শাহজাহানের রাজত্বকালে পারস্যের একজন রাজ-কর্মচারী কান্দাহার মুঘলদের হস্তে সমর্পণ করেন। কয়েক বংসর পরে পারস্যের শাহ্ কান্দাহার অধিকার করেন। শাহজাহান তিনবার কান্দাহার আক্রমণ করেও পারস্যের সৈন্যদলকে বিতাড়িত করতে পারলেন না। মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত বল্খ্ ও বদক্শান জয় করার জন্য শাহজাহানের চেন্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

শাহজাহান জাঁকজমক ও আড়ন্বর খুব ভালবাসতেন। তিনি রাজ-কোষে সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে ন্তন ন্তন কার্কার্যে শোভিত প্রাসাদ, দ্বর্গ ও মসজিদ নির্মাণ করেন। এই দিক্ থেকে বিচার করলে তাঁর কীতির তুলনা নেই।

শাহজাহান দিল্লিতে যম্বার তীরে শাহজাহানাবাদ নামক এক ন্তন শহর নির্মাণ করেন। আকবরের আমলে নির্মিত আগ্রার প্রসাদ-দ্বর্গেও তিনি বহু ন্তন অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন। দিল্লির জ্বুম্মা মসজিদ, দেওয়ান-ই-আম ও দেওয়ান-ই-খাস এবং আগ্রার মোতি মসজিদ সোন্দর্যে অতুলনীয়। এগুর্লি শাহজাহানের স্মরণীয় কীতি।

শাহজাহান প্রায় ছয় কোটি টাকা খরচ করে ময়্র সিংহাসন নামে
প্রসিম্ধ এক অপ্রে আসন নির্মাণ করেছিলেন। এমন বিচিত্র সিংহাসন
প্রিথবীতে আর ছিল না। এর চারিটি পা ছিল সোনার তৈরী, বারটি
মণিমাণিক্যখচিত স্তদ্ভের উপর মনোহর চন্দ্রতেপ বিস্তৃত ছিল, প্রত্যেকটি
স্তদ্ভে ছিল উজ্জ্বল রত্নখচিত দ্বুইটি ময়্রের ম্তি। ময়্রগ্লির
ফাঁকে ফাঁকে ছিল মণিমাণিক্যখচিত ব্লং। শাহজাহানের মৃত্যুর প্রায়
একশত বংসর পরে পারস্যের রাজা নাদির শাহ্ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন
এবং দিল্লি লাক্টন করে ময়্রে সিংহাসন পারস্যে নিয়ে যান।

শাহজাহানের শিরস্তাণে কোহিন্র নামক অপ্র মাণ শোভা পেত। ময়্র সিংহাসনের সঙেগ এই মাণিও ল্বংঠন করেছিলেন নাদির শাহ্! দীর্ঘ'কাল পরে ঘটনাচক্রে কোহিন্র মহারানী ভিক্টোরিয়ার হস্তগ্ত হয়েছিল।



তাজমহল

শাহজাহানের সর্বপ্রধান কীতি আগ্রায় যম্বনা নদীর তীরে অবস্থিত তাজমহল। এমন স্বন্দর সমাধিমন্দির প্থিবীতে আর নাই। প্রিয়তমা পক্ষী মমতাজমহলের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য শাহজাহান প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এই সমাধিমন্দির নির্মাণ করেন। প্রায় বিশ হাজার লোক বাইশ বংসর পরিশ্রম করে তাজমহল নির্মাণ করেছিল।

তাজমহল উৎকৃষ্ট মার্বেল পাথরে নিমিতি, দেয়ালে বিচিত্র কার্কার্য। দেশবিদেশের শিলপীরা একত্রিত হয়ে তাজমহল নিমাণ করেছিল। পারস্যের অন্তর্গত সিরাজ শহরের অধিবাসী ওস্তাদ ঈশা তাজমহলের নিমাণকার্যের তত্ত্বাবধান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অপ্রের্ব কবিত্বময় ভাষায় তাজমহলের বর্ণনা করেছেন:

এক বিন্দর্ নয়নের জল কালের কপোলতলে শর্ভ সমর্জ্বল এ তাজমহল।

শাহজাহানের শেষজীবন বড়ই কণ্টে কেটেছিল। তাঁর চার প্র ছিলেন—দারা, স্বুজা, আওরখ্যজেব ও ম্বুরাদ। বৃদ্ধবয়সে শাহজাহান একবার কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। তাঁর মৃত্যুর সম্ভাবনায় তাঁর প্রুদের মধ্যে প্রত্যেকেরই সিংহাসন লাভের লোভ হল। ভাইদের মধ্যে আওরখ্যজেব সর্বাপেক্ষা স্কুতুর ও রণনিপ্রণ ছিলেন। তিনি দারা, স্বুজা ও ম্বুরাদকে পরাজিত করলেন। দারা ও ম্বুরাদকে তাঁর আদেশে হত্যা করা হল। স্বুজা ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত আরাকানে পালিয়ে গিয়ে সেখানে মগদের হাতে প্রাণ হারালেন। আওরখ্যজেব দিল্লির সিংহাসন অধিকার করে 'আলমগীর' (ভুবনবিজয়ী) উপাধি গ্রহণ করলেন। শাহজাহান আগ্রার প্রাসাদে বন্দী অবস্থায় জীবনের শেষ কয়েক বংসর কাটালেন। শেষ জীবনে তাঁর আদরের মেয়ে জাহানারা তাঁর সেবা ষত্ন করেছিলেন।

### ইতিহাস

িখ্রস্টাব্দ 

- ১৪৯৮ পর্তুগীজদের ভারতে আগমন
- ১৬০৫-১৬২৭ জাহার্গারের রাজত্বকাল
- ১৬২৭-১৬৫৮ শাহজাহানের রাজত্বকাল
- ১৭৩৯ নাদির শাহের ভারত আরুমণ

#### আলোচনা

- ১। জাহাগগীর ও শাহজাহানের আমলে মুঘল সামাজ্যের বিস্তার বর্ণনা কর।
  - ২। শাহজাহানের সোন্দর্যপ্রিয়তা সন্বন্ধে কি জান?
- ৩। যদি দিল্লি ও আগ্রা দেখে থাক তবে মুখল আমলের প্রাসাদদ্বর্গ সম্বদ্ধে একটি সংক্ষিপত রচনা লিখ।

### আ ওরঙ্গজেব

শাহজাহান জীবিত থাকাতেই আওরংগজেব দিল্লির সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। তিনি পঞ্চাশ বংসর রাজত্ব করেন।



ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ম্বুসলমান সমাটদের মধ্যে আওর্ণগজেব একজন। তাঁর অনেক গুল ছিল। তিনি অসাধারণ সাহসী, বুদ্ধিমান্ ও পরিশ্রমী ছিলেন। সামাজ্য-শাসক রুপে তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা ছিল অতুলনীয়। তিনি সেকালের অন্যান্য রাজাদের মতো বিলাসী ছিলেন না। তিনি অনেকটা ফাকিরের মতো সরল ও সাদাসিধা জীবন যাপন করতেন। তিনি বিশাল মুখল সায়াজ্যের শাসনসংক্রান্ত সকল গ্রন্ধতর বিষয়ের তত্ত্বাবধান নিজেই করতেন, কর্মচারীদের উপর নির্ভার করতেন না। অবসর সময়ে তিনি কোরান নকল এবং ট্রাপ সেলাই করতেন। কোরান ও ট্রাপ বিক্রয় করে তিনি যে অর্থা সঞ্চয় করেছিলেন, তাঁর ইচ্ছান্মারে সেই সামান্য অর্থেই তাঁর সমাধির বায় নির্বাহ করা হয়েছিল। ইসলাম ধর্মে তাঁর অগাধ ভক্তি ছিল। এই ধর্মের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার জন্য তিনি বাদশাহী দরবারে গানবাজনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল প্রগাঢ়। তাঁর লেখা চিঠিপত্র পড়লে আরবী ও ফারসী ভাষায় এবং সাহিত্যে তাঁর পারদার্শতার পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু এত গ্র্ণ থাকতেও আওর গাজেবকে আদর্শ সমাট র্পে গণ্য করা যায় না। কোন কোন বিষয়ে তাঁর দ্ণিট ছিল সংকীণ। মোটের উপর তাঁর চরিত্রে রাজনৈতিক দ্রদার্শতার অভাব ছিল। তিনি কা'কেও বিশ্বাস করতেন না। নিজের ছেলেদের অধীনেও তিনি বেশী সৈন্য রাখতেন না, তারা কখন বিদ্রোহী হয় এই ভয়ে তিনি সন্তুত্ত থাকতেন। এই জন্যই শাসনসংক্রান্ত সকল কাজ তিনি নিজে দেখতেন। কিন্তু এতবড় সামাজ্যের সকল কাজ একজন লোকের পক্ষে তত্ত্বাবধান করা অসম্ভব ছিল। তাঁর ব্যবহারে বড় বড় রাজকর্মাচারিগণ ও সেনাপতিগণ তাঁর উপর অসম্ভুল্ট ছিলেন।

আওর গাজেবের চরিত্রের সব চেয়ে বড় ত্র্টি ছিল ধর্ম বিষয়ে উদারতার অভাব। আকবর যে উদার নীতির ফলে হিন্দর্দের আন্ব্রতাও শ্রন্থা লাভ করেছিলেন, আওর গাজেব তা' অন্বসরণ না করে শাসনকার্যে বিপরীত নীতি অন্বসরণ করেছিলেন। হিন্দর্দের বিশ্বাস করে আকবর পেয়েছিলেন তাদের বিশ্বাস এবং সহয়োগিতা, আর হিন্দর্দের অবিশ্বাস করে আওর গাজেব পেয়েছিলেন তাদের সন্দেহ ও শত্রতা।

আওরগাজেবের রাজত্বকালে মুঘল সামাজ্য আয়তনে ও খ্যাতিতে উন্নতির চরম সীমায় উঠেছিল; কিন্তু তাঁর দ্রান্ত এবং অনুদার নীতির জন্য তাঁর শেষ জীবনেই এই বিশাল সামাজ্যের ধরংস আরম্ভ হয়েছিল।



সিংহাসন লাভের অলপদিন পরেই আওরংগজেব তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি মীর জ্বুমলাকে কোচবিহার ও আসাম জয় করতে প্রেরণ করেন। মীর জুমলা পথে বহু কণ্ট সহ্য করে আসামে উপস্থিত হন এবং আসামের অহাম রাজাকে দিল্লির অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। আসামের রাজধানী গড়গাঁও এবং গোহাটি শহর মুঘলদের হস্তগত হয়। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই অহোম রাজা গোহাটি ও গড়গাঁও আবার অধিকার করেন। আসামে মুঘল অধিকার স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু মীর জুমলার আক্রমণে কোচবিহারের রাজা বাদশাহের প্রভুত্ব স্বীকার করেছিলেন।

মীর জ্ব্মলার পর শায়েস্তা খাঁ বাংলার স্বাদার হন। তিনি আরাকানের মগদের বিতাড়িত করে চট্টগ্রাম অধিকার করেন। আকবরের বাংলা আক্রমণের প্রায় শতবর্ষ পরে বাংলার প্রে-দিক্ষিণ প্রান্তে ম্বল অধিকার স্থাপিত হয়।

আওর গেজেব দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বিজাপরর ও গোলকুণ্ডা নামক মনুসলমান্-রাজ্য দুইটি অধিকার করেছিলেন। তাঁর আমলে দাক্ষিণাত্যে মুঘল সাম্রাজ্য সর্বাধিক প্রসার লাভ করে।

আওর পাজেবের রাজ ত্বকালে মেবার ও যোধপরুর (বা মারবাড়) রাজ্যের রাজপরুতেরা মর্ঘল আধিপত্যের বির্নুদেধ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। রাজপরুতেরা আকবরের সময়ে নানা প্রকারে মর্ঘল সাঘাজ্যের সাহায্য করেছিল। ধর্মের জন্য এবং অন্যান্য কারণে তাদের সন্দেহ উৎপাদন করে আওর গজেব সাঘাজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি করেছিলেন। যোধপরুরের রাজা যশোবন্তিসিংহ অকালে মারা যান। তখন তাঁর শিশরুপরুত্র অজিতিসংহকে সিংহাসন না দিয়ে আওর গজেব যোধপরুর রাজ্য অধিকার করেন। রাজপরুতেরা এই অন্যায় ব্যবস্থা মেনে না নিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করে। মর্ঘল-বিরোধী রাজপরুতদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন নাবালক অজিতিসংহের অভিভাবক রাঠোর সর্দার দুর্গাদাস এবং মেবারের রানা মহাবীর

রাজসিংহ। দীর্ঘাকাল যুদ্ধ করেও আওরংগজেব রাজপুত বিদ্রোহ দমন করতে পারলেন না। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বাহাদ্বর শাহ্ অজিত-সিংহকে যোধপুরের রাজা বলে স্বীকার করলেন। তখন রাজপুত্দের সংগ মুঘলদের সন্ধি হল।

আওর ধ্বরের সময়ে কেবল যে রাজপারতরাই বিদ্রোহী হয়েছিল তা' নয়, দিবাজীর নেতৃত্বে দািক্ষণাত্যে মারাঠা জাতিও স্বাধীন হয়েছিল। ক্রমাগত বহা বংসর কাল তাদের সধ্যে যাল্ধ করেও আওর ধ্বজের মহারাজের মার্ঘলশাসন পার্লঃস্থাপন করতে পারলেন না। পঞ্জাবের শিখগারর তেগ বাহাদার আওর ধ্বজেবের আদেশে নিহত হন। তাঁর পারত গার্র গোবিন্দাসিংহ শিখ সম্প্রদায়কে নাত্ন ভাবে ও শক্তিতে অনাপ্রাণিত করে মার্ঘল সাম্রাজ্যের বিরম্পে যাল্ধ আরম্ভ করেন। মথারায় জাঠেরা বিদ্রোহী হল। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফ্রিদি প্রভৃতি কয়ের্কটি দার্দানত পার্বত্য জাতিও বিদ্রোহ ঘোষণা করল। দীর্ঘকাল বিভিন্ন রণক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের সঞ্চেগ যাল্ধ করে মার্ঘল বাহিনীর শক্তিক্ষয় হল। দািক্ষণাত্যে মারাঠাদের সঞ্চেগ যাল্ধ পরিচালনা কালে বৃদ্ধবয়সে আওর ধ্বনির মাৃত্যু হয়।

আওরশ্যজেবের শেষ জীবনে মুঘল সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরেছিল।
তাঁর মৃত্যুর সংশ্য সংশ্য সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হল। তাঁর বংশধরেরা
ছিলেন দুর্বল, এতবড় সাম্রাজ্য রক্ষা করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না।
সম্রাট্দের দুর্বলতার স্বুযোগ নিয়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্বাধীন
হতে লাগলেন। মারাঠাদের শক্তিব্দিধ হল। পারস্যের রাজা নাদির শাহ্
ভারতবর্ষ আক্রমণ করলেন। তিনি দিল্লী অধিকার করে বহু সহস্র
লোককে হত্যা করলেন। তারপর শাহজাহানের মহাম্ল্য ময়্র সিংহাসন
ও কোহিন্র মণি এবং প্রচুর ধনরত্ব সংগ নিয়ে তিনি পারস্যে ফিরে
গেলেন। কিছ্বিদন পরে কাব্বলের অধিপতি আহম্মদ শাহ্ আবদালি

পঞ্জাব অধিকার করলেন। মুখল সামাজ্যের শক্তি ও গৌরব নিঃশোষিত হয়ে গেল।

র্যাদ আওর পাজেব দ্রদাশী আকবরের দ্টানত অন্সরণ করে হিন্দুদের সপো উদার ব্যবহার করতেন তবে হরতো মুঘল সাম্রাজ্য আরো বহুদিন স্থায়ী হত। তাঁর সময়ে রাজপর্ত, মারাঠা, শিখ প্রভৃতি সাহসী ও যুদ্ধ নিপর্ণ জাতির মনে অসন্তোষ স্ঘিট না হলে মুঘল সাম্রাজ্য বোধ হয় এত শীঘ্র ভেঙে পড়ত না। কিন্তু আওর পাজেবের অনুদারতা এবং তাঁর বংশধরদের অযোগ্যতা ছাড়া মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের আরো কারণ ছিল। সেকালে যাতায়াতের সর্ব্যবস্থা ছিল না, সংবাদ দেওয়া-নেওয়া সময়সাপেক্ষ ছিল। দিল্লি বা আগ্রা থেকে এতবড় সাম্রাজ্যের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখা দ্বংসাধ্য ছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের বিশাল আয়তন তার পতনের অন্যতম কারণ।

থ্রস্টাব্দ 

- ১৬৫৮-১৭০৭ আওরখ্যজেবের রাজত্বকাল
- ১৭৩৯ নাদির শাহের রাজত্বকাল
- ১৮৫৮ শেষ মুঘল সম্লাট্ বাহাদ্র শাহের
পদচ্যুতি

#### **वा**र्लाह्ना

- ১। আতর গেজেবের চরিত্রে কি কি গর্ণ ও দোষ ছিল? তাঁকে মুঘল সায়াজ্যের পতনের জন্য দায়ী করা যায় কি?
  - ২। আওরঞ্চজেবের রাজ্যবিদ্তার বর্ণনা কর।
- ত। আওরঙ্গজেব এবং আকবরের মধ্যে তুলনা করলে কাকে তোমাদের বড় বলে মনে হয়?

### শিবাজী

দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমাণ্ডলে মহারাণ্ট্র দেশ। এই দেশ পশ্চিমে আরব সাগর থেকে পূর্বে হায়দরাবাদ এবং উত্তর-পূর্বে নাগপরে পর্যন্ত বিস্তৃত। মহারাণ্ট্রের অধিবাসীদের মহারাণ্ট্রীয় বা মারাঠা বলে। মারাঠারা বীরের জাতি। দাক্ষিণাত্যের মুসলমান স্বলতানরা মারাঠা সদারদের বড় বড় রাজকার্যে নিযুক্ত করতেন। তাঁদের বড় বড় জার্যাগর দেওয়া হত। যুদ্ধের সময় স্বলতানেরা তাঁদের কাছে সৈন্য ও অর্থ সাহায্য গ্রহণ করতেন।

শাহাজী নামক এক মারাঠা সদার প্রথমে আহম্মদনগরের স্বৃলতানের অধীনে, পরে বিজাপ্রেরর স্বৃলতানের অধীনে জার্যাগরদার ছিলেন। তাঁর এক প্রের নাম ছিল শিবাজী। প্র্ণা জেলার অন্তর্গত শিবনের নামক পার্বত্য দ্বর্গে শিবাজীর জন্ম হয়েছিল। তাঁর মায়ের নাম ছিল জিজাবাঈ। শাহাজী বিজাপ্ররের রাজকার্য উপলক্ষে স্বৃদ্র কর্ণাটকে বাস করতেন, তাই তিনি দাদাজী কোন্ডদেব নামক এক বিশ্বান্ ও বিচক্ষণ রাক্ষণকে শিবাজীর অভিভাবক ও শিক্ষক নিয়ন্ত করেছিলেন। তথনকার দিনে যুদ্ধই মারাঠাদের প্রধান বৃত্তি বা কাজ বলে গণ্য হত, লেখাপড়ার তেমন আদর বা মর্যাদা ছিল না। তাই শিবাজী পড়াশ্বনার দিকে মন দিলেন না। শিকার, অশ্বারোহণ, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি যে সকল কাজে সাহস ও শক্তির দরকার হয় তাতে শিবাজীর খ্ব আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের গলপ শ্বনতে শ্বনতে তাঁর মনে সেই যুগের বীরদের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে গোরবলাভের ইচ্ছা জাগল।



শিবাজী

মহারাজ্য দেশে স্বাধীন হিন্দ্র রাজ্য স্থাপন শিবাজীর জীবনের উদ্দেশ্য হল।

কিন্তু বিজাপ্ররের অধীন একজন জায়্গরদারের ছেলের পক্ষে একটা স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করা সহজ কথা নয়। শিবাজী ধীরভাবে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির আয়়োজন করতে লাগলেন। তাঁর নায়কত্বে মার্ডালজাতীয় কৃষকেরা নিপর্ণ যোদ্ধায় পরিণত হল। কয়েকজন দর্ঃসাহসী সহক্মী সংগ্রহ করে তিনি এক ক্ষর্দ্র সৈন্যদল গঠন করলেন এবং চারিদিকে নগর ও গ্রাম লর্পুন করতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে বিজাপ্ররের স্বলতানের অধীন কয়েকটি দর্গ তিনি দথল করলেন। তখনও শাহাজী বিজাপ্ররের স্বলতানের কর্মচারী ছিলেন। স্বলতান প্রের অপরাধে পিতাকে বন্দী করলেন। শিবাজীর চেট্টার ফলে স্বলতান কিছর্নদন পারে শাহাজীকে মর্ভ করে দিলেন।

এদিকে শিবাজীর সাহস ও ক্ষমতা ক্রমশ বাড়তে লাগল। তখন বিজাপ্ররের স্বলতান দিথর করলেন যে, তাঁকে আর তুচ্ছ করা যায় না। শিবাজীকে দমন করবার জন্য তিনি আফজল খাঁ নামক এক প্রবীণ সেনা-পতির অধীনে বহু সৈন্য-সামন্ত প্রেরণ করলেন। শিবাজী সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হয়ে এক দ্বর্ভেদ্য দ্বর্গে আশ্রয় নিলেন। আফজল খাঁ অনেক চেণ্টা করেও শিবাজীকে সে দ্বর্গ থেকে বাইরে আনতে পারলেন না। তখন তিনি সন্ধির প্রস্তাব করলেন, শিবাজীও সম্মত হলেন। আফজল খাঁর সঙ্গে শিবাজীর সাক্ষাৎ হল। সাক্ষাৎকালে শিবাজীর অস্কের আঘাতে আফজল খাঁ প্রাণ হারালেন। শিবাজী প্রেই সংবাদ প্রের্ছিলেন যে তাঁকে কোশলে হত্যা করাই আফজল খাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তাই তিনি নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য আফজল খাঁকে হত্যা করেছিলেন। সেনাপতির আক্রিমক মৃত্যুর পর বিজ্ঞাপ্রেরর সৈন্যদল শিবাজীকে দমন করতে পারল না।

বিজ্ঞাপনুরের সন্ত্রলাতানের আক্রমণ ব্যর্থ করে শিবাজীর সাহস বেড়ে গেল। তিনি দাক্ষিণাত্যে মনুঘল অধিকারভুক্ত স্থানগন্তিল লনুঠন করতে লাগলেন। তখন শায়েস্তা খাঁ দাক্ষিণাত্যের মনুঘল শাসনকর্তা। আওরঙ্গাজেব শিবাজীকে দমন করবার জন্য তাঁকে জর্বুরী নির্দেশ দিলেন। শায়েস্তা খাঁ পনুণা এবং কল্যাণ অধিকার করলেন। হঠাং একদিন রাত্রিতে কয়েকজন বিশ্বাসী অন্যুচর নিয়ে শিবাজী শায়েস্তা খাঁর শিবিরে প্রবেশ করলেন। মনুঘল সৈন্যদল আক্সিমক আক্রমণে ছত্রভংগ হয়ে গেল। শায়েস্তা খাঁ আহত হয়ে পলায়ন করলেন। পনুণা শিবাজীর হস্তগত হল।

কিছ্বদিন পরে শিবাজী পশ্চিম ভারতের সর্বাপেক্ষা সমূদ্ধ বন্দর স্ব্রাট ল্বণ্ঠন করলেন। তখন আওরজ্গজেব সেনাপতি দিলীর খাঁ এবং অম্বরের রাজা জয়সিংহকে তাঁর বির্দেধ পাঠালেন। জয়সিংহ শিবাজীকে পরাজিত করে সন্ধি করতে বাধ্য করলেন। শিবাজী মুঘল সমাটের অধীনতা স্বীকার করলেন এবং কয়েকটি দ্বর্গ মুঘলদের হাতে ছেড়ে দিলেন। অতঃপর জয়সিংহ বিজ্ঞাপ্র আক্রমণ করলেন। তখন শিবাজী তাঁকে সাহায্য করলেন।

মুঘল সায়াজ্যের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের পর শিবাজী জয়সিংহের অনুরোধে সমাটের সঙ্গে দেখা করবার জন্য আগ্রায় গেলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর পত্র শশ্ভাজী, কিন্তু বাদশাহ দরবারে শিবাজীকে উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হল না; তিনি অসন্তুণ্ট হয়ে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানালেন। তখন সমাটের আদেশে তাঁর বাড়ির চারদিকে প্রহরী মোতায়েন করা হল। শিবাজী দেখলেন যে তিনি বন্দী হয়েছেন। তখন মুক্তিলাভের জন্য তিনি এক অন্তুত উপায় অবলম্বন করলেন। অসুখের ভান করে তিনি কয়েকদিন চুপচাপ থাকলেন। তারপর অসুখ আরোগ্য হয়েছে ঘোষণা করে তিনি আগ্রার বড় বড় লোকদের বাড়িতে ঝুর্ড়

বর্ড় উপহার পাঠাতে লাগলেন। প্রথম করেকদিন প্রহরীরা বর্ড়িগর্রলি পরীক্ষা করত; পরে সন্দেহ না হওয়ায় তারা আর পরীক্ষা করত না। একদিন শিবাজী নিজে এক বর্ড়িতে বসলেন এবং আর এক বর্ড়িতে তাঁর ছেলেকে বসালেন। বাহকেরা বর্ড়ি নিয়ে শহরের বাইরে চলে গেল। তখন শিবাজী বর্ড়ি থেকে বেরিয়ে গোপনে দাক্ষিণাতো নিজের রাজ্যে ফিরে গেলেন।

কিছ্বকাল পরে শিবাজী মুঘলদের বির্দেধ আবার যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। মুঘলদের কয়েকটি দুর্গ তাঁর হস্তগত হল। তিনি আবার স্বুরাট বন্দর লহুপ্তন করলেন। অবশেষে তিনি নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করলেন। রায়গড় তাঁর রাজধানী হল। তিনি 'ছরুপতি' উপাধি গ্রহণ করলেন। ছয় বংসর স্বাধীনভাবে রাজত্ব করবার পর মার্র পণ্ডাশ বংসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি কর্ণাটকের কিয়দংশ এবং মহীশ্রের অধিকাংশ জয় করেছিলেন।

শিবাজী যে কেবল যুদ্ধই করতেন তা' নয়; তিনি তাঁর রাজ্যের সুশাসনের জন্য সুদ্দর ব্যবস্থাও করেছিলেন। শাসনকার্যে তাঁকে সাহায্য করার জন্য আটজন মন্ত্রী নিযুত্ত হরেছিলেন। তাঁরা 'অষ্টপ্রধান' নামে পরিচিত ছিলেন। রাজস্ব আদায়ের সুনিবধার জন্য রাজ্যটি কয়েকটি 'প্রান্ত' বা প্রদেশে ভাগ করা হয়েছিল। উৎপন্ন শস্যের দুই-পশ্চমাংশ রাজকর রুপে নেওরা হত। শিবাজী 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' নামে আরো দুইপারের কর আদায় করতেন। 'চৌথ' অর্থ রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ, আর সরদেশমুখী অর্থ রাজস্বের এক-দশ্মাংশ। এই কর মারাঠা-রাজ্যের বাইরে মুঘল শাসনাধীন অণ্ডল থেকে আদায় করা হত।

শিবাজী কঠোরভাবে সৈনাদলে শৃংখলা রক্ষা করতেন। তিনি করেকটি দ্বর্ভেদ্যে দ্বর্গ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যদল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যে অশ্বারোহীরা সরকারী তহবিল থেকে বাহন, অস্ত্রশস্ত্র ও পোশাক পেত তাদের 'বারগীর' বলা হত। বাংলায় পরে তাদের বলা হত 'বগী'। যারা নিজ নিজ বাহন, অস্ত্রশস্ত্র ও পোশাক নিয়ে ব্দুধ করত তাদের বলা হত 'শিলাদার'। জলয়্দেধর জন্য শিবাজী নোবহর নির্মাণ করেছিলেন।

শিবাজী সাহসী, ব্রন্ধিমান্ এবং ধর্মভীর্র ছিলেন। সাধারণ জার্মাগরদারের ঘরে জন্মগ্রহণ করে তিনি বিজাপ্ররের স্বলতান এবং দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে য্বদ্ধ করে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এই সাফলোই তাঁর অসীম সাহস ও রাজনৈতিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁর সৈন্যদের কখনও বালক, বৃদ্ধ ও স্থালাকের উপর অত্যাচার করতে দিতেন না। ধর্মসন্দির ও ধর্মগ্রন্থের অবমাননা তিনি কখনও করেন নাই। তিনি ম্বসলমানদের বির্দ্ধে সারাজীবন যুদ্ধ করেছেন বটে, কিন্তু কখনও তাদের ধর্মের প্রতি অগ্রদ্ধা দেখান নাই। মসজিদের খরচ চালাবার জন্য তিনি নিন্কর জিম দিয়েছিলেন। শিবাজীর বিরোধী ম্বসলমান লেখকেরাও তাঁর মহৎ চরিত্র এবং উদারতার প্রশংসা করেছেন।

শিবাজী মারাঠা জাতিকে ন্তন উৎসাহে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরেও মারাঠারা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করত। তাঁর পুত্র শম্ভাজী আওরজ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিহত হন। কিন্তু আওরজ্যজেব দীর্ঘকাল যুদ্ধ করেও মারাঠা জাতিকে বশে আনতে পারেন নাই।

শন্ভাজীর পত্র শাহত্বর রাজত্বকালে 'পেশোয়া' উপাধিধারী ব্রাহ্মণ মন্তিগণ বিশেষ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলেন। ক্রমে তাঁরাই মারাঠা-রাজ্যের প্রকৃত প্রভূ হলেন। পেশোয়াদের আমলে এক বিরাট্ মারাঠা-সাম্লাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরে ইংরেজদের সংগে মারাঠাদের ক্রমান্বয়ে তিনটি যুদ্ধ ঘটে এবং মারাঠা-সাম্রাজ্যের পতন হয়।

| থি <u>্</u> ৰস্টাব্দ - | ->A>A<br>->AAO<br>->AOO<br>->AOO | আওরজ্যজেবের রাজত্বকাল শিবাজীর জন্ম শিবাজীর মৃত্যু মারাঠা-সাম্লাজ্যের পতন: ইংরেজ কর্তৃক পেশোয়াদের রাজ্য অধিকার |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **आ**दनाहना

- ১। শিবাজীর জীবন-কাহিনী ও চরিত্র বর্ণনা কর।
- ২। শিবাজীর শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে কি জান?
- ৩। শিবাজীর সংগ্য আওরংগজেবের তুলনা করলে কাকে তোমাদের বড় বলে মনে হয়?



# মুঘল যুগে ভারত

মুঘল সমাট্দের শাসনকালে বিদেশ থেকে অনেক পর্যটক ভারতে জমণ করতে এসেছিলেন। এ'দের মধ্যে ফরাসী পর্যটক বানিরে ও তেভানিরে, ওলন্দাজ বাণক্ ফ্রান্সিস্কো পেল্সার্ট, ইংরেজ ধর্মারাজক টেরি এবং ইংলন্ডের রাজদ্ত স্যার টমাস রো—এই করেকজনের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। এ'দের লেখা বিবরণী থেকে আমরা ভারতের সে-সময়কার অবস্থা সন্বন্ধে অনেক সংবাদ জানতে পারি। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে বৈদেশিক পর্যটকেরা সাধারণত সম্লাটের দরবার এবং সাম্লাজ্যের বড় বড় লোকদের কথাই লিখেছেন। দেশের সাধারণ লোকের কথা, তাদের স্ব্য-দ্বংখের কাহিনী আমাদের বিস্তৃতভাবে জানবার বিশেষ কোন উপায় নেই।

প্রাচীনকাল থেকেই বিদেশে ভারতের ঐশ্বর্যের কথা প্রচারিত ছিল। ভারতের ঐশ্বর্যে লাই হরেই ভিন্ন ভিন্ন যুগে বিদেশীরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল। মুঘল আমলে ভারতের সম্পদে আকৃষ্ট হয়েইউরোপীয় বণিকেরা এদেশে বাণিজ্য করতে এসেছিল। মুঘল আমলের শেযদিকে লাইতনের উদ্দেশ্যে পারস্যরাজ নাদির শাহ্ ভারত আক্রমণ করেন।

বিদেশী লেখকদের বিবরণে দেখা যায়, সম্রাট্ ও সম্প্রান্ত আমীর-ওমরাহ্গণ কলপনাতীত বিলাসিতার মধ্যে বাস করতেন। ভোজ এবং উৎসবাদিতে অজস্র অথ বায় করা হত। সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে রাজধানীতে বিপাল উৎসব হত। প্রাচীন হিন্দ্র রাজাদের অন্করণে মুঘল সম্রাটেরা জন্মদিনে নিজেদের ওজনে সোনা প্রভৃতি মুলাবান্ দ্বা প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করতেন। ব্যাবসায়ীদের অবস্থাও খুব সম্দ্ধ ছিল। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে পশ্চিম ভারতের স্বরাট বন্দরে বহর্ ধনবান্ ভারতীয় বণিক্ বাস করতেন। তাঁদের ধন সম্পদের লোভেই শিবাজী দ্ব'বার স্বরাট লাকুঠন করেছিলেন।

আমীর-ওমরাহ্ বণিক্ এবং মধ্যবিত্ত প্রজাদের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল বটে, কিন্তু সমাজের নিন্নস্তরের লোকদের অবস্থা মোটের উপর থারাপ ছিল বলেই মনে হয়। রাজকর্মচারীরা প্রায়ই গরিব কৃষক এবং মজরুর-মিস্ফ্রীদের উপর অত্যাচার করত। গরিব লোকদের অনেক সময় দ্ব'বেলা আহার জরুটত না। দেশে মধ্যে মধ্যে দ্বভিক্ষি দেখা দিত। তখন গরিবেরা খাদ্য সংগ্রহের জন্য ছেলেমেরে পর্যন্ত বিক্রয় করতে বাধ্য হত। যাতায়াতের অসম্বিধার জন্য দ্বভিক্ষের সময় তাড়াতাড়ি এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় খাদ্যদ্রব্য চালান দেওয়ার স্ব্রাবস্থা করা সম্ভব হত না, তবে প্রজ্ঞাদের কণ্ট লাঘবের জন্য শস্য না জন্মিলে রাজস্ব মকুব করা হত। শাহজাহানের রাজস্বকালে একবার ভীষণ দ্বভিক্ষে বহু, লোক মারা যায়। শহরের লোকদের অবস্থা পল্লীগ্রামের লোকদের অবস্থার তুলনায় ভাল ছিল বলে মনে হয়। তবে পল্লীগ্রামের লোকেরা খাদ্য সম্বন্ধে অনেকটা স্বাবলম্বী ছিল, এবং তাদের অভাববাধ কম ছিল।

ফরাসী পর্যটক বার্নিয়ে বাংলা দেশের অর্থসম্পদের কথা স্পণ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। বাংলা থেকে বিভিন্ন স্থানে প্রচুর পরিমাণে ধান ও চিনি রংতানি হত। বাংলার রেশমী ও স্বৃতী বস্ত্র তথন জগদিবখ্যাত ছিল। বার্নিয়ে বলেছেন, কেউ বাংলার এলে আর বাংলা ছেড়ে যেতে চাইত না। আওর৽গজেবের রাজত্বকালে—চট্টগ্রামবিজয়ী শায়েসতা খাঁ যখন বাংলার শাসনকর্তা তখন—টাকায় আট মণ চাল বিক্রি হত বলে প্রবাদ আছে। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশের সকল প্রদেশের অবস্থাই এত সমৃন্ধে ছিল না।

এখন স্কুদ্রে পক্ষীগ্রামেও সকলে সরকারের শাসন মেনে চলে; কিন্তু মুঘল আমলে কেবল বড় বড় শহরে বাদশাহী শাসন স্কুর্প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গ্রামাণ্ডলে সাধারণ মান্কুষের নিরাপত্তার তেমন ব্যবস্থা ছিল না। স্থানীয় রাজকর্মচারীয়া অনেক সময় গরিবদের উপর অত্যাচার করতেন। তবে যুদ্ধের সময় সৈন্যদল কৃষকদের চাষের ক্ষতি করলে তাদের ক্ষতিপ্রেণের ব্যবস্থা করা হত। পক্ষীর শাসনভার জ্মিদার এবং পক্ষীবাসীদের উপরই নাসত ছিল।

মূঘল যুগে ভারতে নানাবিধ শিলেপর উন্নতি হয়েছিল। শিলপ বিভাগে সুশিক্ষিত সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত হত। সেকালে লাহোরের শাল, ফতেপার সিক্রির গালিচা, গা্জরাটের কাপাস বস্ত্র এবং ঢাকার মসলিন স্থাসিম্ধ ছিল।

র্ঘল যাত্র প্রাচ্ এবং আমীর-ওমরাহ্ গণের পৃষ্ঠপোষকতার স্থাপত্য বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। দিলিতে হয়ায়য়ৢনের সমাধিভবন, ফতেপরে সিলিতে আকবর কর্তৃক নিমিতি প্রাসাদ, আগ্রায় জাহাণগীরের আমলে নিমিতি ইতিমন্দোলার সমাধি, আগ্রায় ও দিলিতে শাহজাহানের নিমিতি প্রাসাদসমূহ ময়ুগল য়য়ুগের স্মরণীয় কাতি। য়য়ুঘল সয়াটেরা স্থাপত্য শিলেপর ন্যায় চিত্রশিলেপরও বিশেষ অনয়ুরাগীছিলেন। আকবর এবং জাহাণগীরের সময়ে এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্রশিলেপর বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। আওরংগজেবের রাজত্বকালে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে শিলেপর অবনতি আরম্ভ হয়।

মুঘল আমলে সাহিত্য এবং বিদ্যাচর্চারও বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। আকবর নিজে নিরক্ষর হয়েও বিদ্যার অনুরাগী এবং পণিডতদের পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। ফৈজী, আবুল ফজল প্রভৃতির নাম পুরেই উল্লেখ করা হয়েছে। জাহাংগীরের আজ্ঞাবিনী ফারসী ভাষায় লেখা একখানি উংকৃষ্ট গ্রন্থ। শাহজাহান এবং আওরংগজেবের রাজত্বকালে ফ্রাসী ভাষায় কয়েকখানি উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি তুলসীদাস ছিলেন আকবরের সমসাময়িক। তাঁর লেখা 'রামচারতমানস' কাব্যে রামায়ণের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। বাঙালী কবি কাশীরাম দাস এই যুগে 'মহাভারত' রচনা করেন।

### **जा**टना हना

১। মুঘল যুগে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের আর্থিক অবস্থা কির্প ছিল? সেকালের পল্লীজীবন সম্বন্ধে কি জান?

২। মুঘল আমলে শিলপ ও সাহিত্যের কির্পে উন্নতি হয়েছিল?

# ভারতে ইউরোপীয় বণিক্

অতি প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্য চলত। দুই হাজার বংসর পূর্বেও ভারতবর্ষে তৈয়ারী নানারকম জিনিস স্বদ্রে রোম সাম্রাজ্যে বিক্রয় হত। ভারতে উৎপ্রম মসলা, বন্দ্র প্রভৃতি পণ্যদ্রব্যের ইউরোপে খুব আদর ছিল। এক সময় আরব দেশের ম্বসলমান বাণিকেরা এই সকল জিনিস ভারতবর্ষ থেকে ইউরোপে চালান দিত। সাড়ে চার শত বংসর আগে ইউরোপীয় বাণিকেরা সাক্ষাংভাবে ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্য করতে উৎস্কুক হল। দিল্লিতে তখন স্বল্তানী আমল চলেছে, বাবর কখনও ভারত বিজয়ের স্বংন দেখতে শ্রুর্কুকরেন নাই।

ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে আসবার জলপথ আবিৎ্কারের উদ্দেশ্যে প্রসিন্ধ নাবিক কলন্বাস দেশন দেশ থেকে সম্দ্র্র্যাহ্যা করেন। ঘটনাচক্রে তিনি আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে এক ন্তন মহাদেশে উপস্থিত হন। আমেরিকা আবিৎ্কারক রূপে তাঁর কীতি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ভারতবর্ষে আসার জলপথ আবিৎ্কার করলেন ভাস্কো-দা-গামা নামে পর্তুগালের এক নাবিক। আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করে ভারত মহাসাগরের মধ্য দিয়ে তিনি ভারতবর্ষের পশ্চিম উপক্লে কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন। এখন ইউরোপ থেকে জাহাজ ভারতবর্ষে আসে স্ক্রেজ খালের মধ্য দিয়ে, কিন্তু ভাস্কো-দা-গামার সময় স্ক্রেজ খালের অস্তিত্বই ছিল না।

ভাস্কো-দা-গামা ন্তন পথের সন্ধান দেবার পর পর্তুগীজ বণিকেরা

ভারতবর্ষে বাণিজ্য বিস্তারে প্রবৃত্ত হল। নানাস্থানে পর্তুগীজ বাণিজ্যকুঠি প্রতিষ্ঠিত হল। বাংলায় পর্তুগীজদের প্রধান কেন্দ্র ছিল হ্,গলী।
সম্লাট্ শাহজাহানের আদেশে হ্,গলীর পর্তুগীজ কুঠি ধরংস করা
হয়েছিল। যশোহর, খ্লনা, ঢাকা, বরিশাল, চটুগ্রাম, নোয়াখালি ইত্যাদি
প্রবিশের বিভিন্ন জেলায় পর্তুগীজেরা ল্,টপাট এবং নানারকম
অত্যাচার করত। ভারতের পশ্চিম উপক্লে পর্তুগীজদের প্রতিপত্তি
বিস্তার করেছিলেন আলব্,কার্ক নামক এক শাসনকর্তা। এক সময়ে
বোম্বাই পর্তুগীজদের অধীন ছিল। গোয়া, দমন এবং দিউ কয়েক
বৎসর আগে পর্তুগালের অধীন ছিল।

ভাস্কো-দা-গামার শতবর্ষ পরে ইউরোপের অন্যান্য দেশের বণিকেরাও ভারতবর্ষে বাণিজ্য করতে আরম্ভ করে। তখন এদেশে মুঘল সাম্রাজ্য সমুপ্রতিশ্ঠিত হয়েছে। ইংরেজ এবং ওলন্দাজগণ (হল্যান্ডের অধিবাসী) এদেশে উপস্থিত হয় আকবরের রাজত্বের শেষভাগে। ফরাসীরা এল আওরঙ্গজেবের আমলে।

ভারতবর্ষে বাণিজ্য করবার জন্য কয়েকজন ইংরেজ বণিক্কে সনদ দিয়েছিলেন ইংলন্ডের রানী এলিজাবেথ। এই বণিকেরা সম্মিলিত হয়ে 'ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠন করেছিল। দেড়শত বংসর পরে এই কোম্পানি ভারতে বিটিশ সাম্লাজ্যের গোড়াপত্তন করে।

এলিজাবেথের পরে ইংলন্ডের রাজা হরেছিলেন প্রথম জেম্স্।
তিনি ভারতে ইংরেজ বণিক্দের বাণিজ্যের স্ববিধার জন্য সমাট্
জাহাগণীরের দরবারে এক দ্ত পাঠিয়েছিলেন। এই দ্তের নাম ছিল
স্যার টমাস রো। তিনি রাজপ্তানার অন্তর্গত আজমীর শহরে
বাদশাহের সংখ্য সাক্ষাং করেন। তিনি এদেশের যে বিবরণ লিখেছেন
তা' পড়লে জাহাগণীরের সময়ের অনেক কথা জানা যায়।

সমাট্ শাহজাহানের সময়ে মাদ্রাজে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কুঠি স্থাপিত হয়। আওরপাজেবের রাজত্বকালে ইংরেজ বণিকেরা পার্তুগণীজনদের নিকট থেকে বোম্বাই দ্বীপের অধিকার লাভ করে। পাশ্চম ভারতে তাদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল সর্রাট। আওরপাজেবের রাজত্বের শেষভাগে জব চার্নক বর্তমান কলকাতা নগরীর গোড়াপত্তন করেন। এখানে ইংরেজেরা একটি দ্বর্গ নির্মাণ করে। তখন ইংলন্ডের রাজা ছিলেন তৃতীয় উইলিয়ম। তাঁর নাম অনুসারে কলকাতা দ্বর্গের নাম হল 'ফোর্ট' উইলিয়ম'। হ্বগলী, কাসিমবাজার (বহরমপ্ররের নিকটবত্যী), ঢাকা, মালদহ প্রভৃতি স্থানেও ইংরেজদের কুঠি স্থাপিত হয়েছিল।

বাংলায় এবং দক্ষিণ ভারতে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ফরাসী বাণকেরা। আওরঞাজেবের রাজত্বকালে মাদ্রাজের দক্ষিণে পণ্ডিচেরী নামক স্থানে এবং বাংলার অন্তর্গত চন্দননগরে ফরাসী বাণকেরা বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেন। ভারত স্বাধীন হবার পর পণিডিচেরীতে ও চন্দননগরে ফরাসী-শাসন বিল্বুগত হয়েছে।

যতদিন মুঘল সামাজ্যের শক্তি ও গৌরব ক্ষ্মা ছিল ততদিন ইউরোপীয় বণিকেরা বাণিজ্য করেই সন্তুণ্ট থাকত। কিন্তু আওর গজেবের মৃত্যুর পর যখন মুঘল সামাজ্য ভেঙে পড়তে লাগল, তখন এদের মনে রাজ্যের লোভ জাগল। ভারতবর্ষ তখন ছিল্লবিচ্ছিল্ল ও দুর্বল হয়ে পড়েছে, রাজায়-নবাবে লড়াই চলছে। সকলেই চায় নিজের স্ক্রবিধা, দেশের স্বার্থ কেউ দেখে না। সেই দুর্দিনে ইংরেজ ও ফরাসী বণিকেরা ভারতে সামাজ্য স্থাপনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করল। নানাকারণে ফরাসীরা যুদ্ধে পরাজিত হল—ভারতে ব্রিটিশ সামাজ্যের ভিত্তি স্থাপন হল।

ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দির্তার একটি প্রধান কারণ

ছিল বাংলা দেশে বাণিজ্য করার অধিকার। সেকালে বাংলা দেশ কেবল যে কৃষিসম্পদে সমূদ্ধ ছিল তা' নয়, বাংলায় শিল্পেরও যথেষ্ট উর্নতি হয়েছিল। বিশেষত বয়ন শিল্পে বাঙালীর কৃতিত্ব অতুলনীর ছিল। ঢাকায় তৈয়ারী মস্লিনের মতো স্ক্রা বস্ত্র অন্য কোন দেশে প্রস্তুত হত না। বাংলা দেশ থেকে কার্পাস এবং রেশম বোনা কাপড় প্রচুর পরিমাণে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হত। ইংলন্ডের জনসাধারণ ভারতীয় বস্ত্র এত পছন্দ করত যে, ইংলন্ডে তৈয়ারী বস্তের চাহিদা কমে গেল। ইংলন্ডের বস্ত্রব্যাবসায়ীরা বিপন্ন হল। তথন ইংলন্ডে আইনের সাহায্যে ভারতীয় বস্তের ব্যবহার বন্ধ করা হল। উপট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার উৎপন্ন বস্ত্র কিনে ইংলন্ড ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য দেশে চালান দিত।

ইংরেজ বণিকেরা ব্রেছিল যে বাংলার শাসনভার হাতে পেলে তাদের বাণিজ্যের স্বিধা হবে, তখন তারা বাংলার বয়ন শিলপ ধরংস করে বাঙালীর কাছে বিলাতী কাপড় বিক্রয়ের স্বোগ পাবে। ফরাসীরা পরাজিত হল, বাংলার নবাব হলেন কোম্পানির হাতের প্রতুল। তখন ইংরেজ বণিকের সেই স্যোগ এল। বাংলায় ইংরেজ-শাসন স্থাপনের পর পণ্ডাশ বংসরের মধ্যেই বাংলার বয়ন শিলপ ইংরেজের অত্যাচারে নগ্ট হয়ে গেল। তাঁতীরা বাধ্য হয়ে নিজেদের ব্দ্ধাণগ্রলি কেটে ফেলল, তাদের মস্লিন তৈয়ারি করবার সামর্থ্য থাকল না। ঢাকাই মস্লিন বিলাতে যাবার পরিবর্তে বিলাতের কলে তৈয়ারী মিহি কাপড় বাংলা দেশে আসতে লাগল। ম্যান্চেন্টারের কাপড়ে বাংলার বাজার ছেয়ে গেল। পরাধীন বাঙালী ইংরেজ শাসকের ন্তন ব্যবস্থায় দেশী কাপড় ফেলে বিদেশী কাপড় পরতে শিখল।

খ্যিস্টাব্দ

- -১৪৯৮ ভাস্কো-দা-গামার কালিকটে আগমন
- —১৫২৬ বাবর কতৃকি মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপন
- —১৫৫৬-১৬০৫ আক্বরের রাজত্বকাল
- —১৬০০ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন
- —১৬০৫-২৭ জাহাজ্গীরের রাজ্ত্বকাল
- —১৬১৫-১৮ স্যার টমাস রো'র দেত্যি
- —১৬২৭-৫৮ শাহজাহানের রাজত্বকাল
- —১৬৩৯ মাদ্রাজে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কুঠিস্থাপন
- —১৬৫৮-১৭০৭ আওরজার্জেবের রাজত্বকাল
- —১৬৬১ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোম্বাই লাভ
- —১৬৬৪ ফরাসীদের ভারতে বাণিজ্যের স্ত্রপাত
- —১৬৯০ জব চার্নক কর্তৃক কলকাতা স্থাপন
- —১৭৫৭ বাংলায় ইংরেজ প্রভূত্বের স্ত্রপাত

### **जा**लाह्ना

- ১। ইউরোপীয় বণিকেরা কি উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছিল?
- ২। ভারতে পর্তুগীজ বণিক্দের সন্বন্ধে কি জান?
- ত। ভাস্কো-দা-গামা, আলব্কার্ক, স্যার টমাস রো—এ'দের নাম ইতিহাসে প্রসিম্ধ কেন?
  - ৪। ইংরেজ বণিকেরা কিভাবে ভারতে বাণিজ্য বিস্তার করেছিল?
  - ৫। বাংলার বয়ন শিল্প কিভাবে ধরংস হয়েছিল?

# সিরাজউদ্দোলা ও মীরকাসিম

আওর গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লির মুখল বাদশাহ্দের ক্ষমতা কমে গেল। সেই সুযোগে বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তারা প্রায় স্বাধীন হয়ে বসলেন। মুর্শিদকুলি খাঁ নামে আওর গজেবের এক বিশ্বসত কর্মাচারী বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। নামে মুখল সমাটের অধীন হলেও কার্যতি তিনি দীর্ঘকাল স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করেছিলেন। প্রের্ব বাংলার রাজধানী ছিল ঢাকা। মুর্শিদকুলি খাঁ মুর্শিদাবাদে ন্তন রাজধানী স্থাপন করেন। বাংলায় নবাবী আমলের আরম্ভ মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে, আর অবসান পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র।

মর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর কিছ্বকাল পরে বাংলার নবাবী অধিকার করেন আলিবদী খাঁ। তাঁর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী হলেন তাঁর দাহিত্র সিরাজউদেদলা।। সিরাজের বয়স ছিল কম, শাসনকার্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা মোটেই ছিল না। অথচ তখন তাঁর ঘরে শত্রু, বাইরে শত্রু। আলিবদী খাঁর কন্যা ঘর্সেটি বেগম এবং দোহিত্র প্রতির্বার নবাব শওকত জঙ্গ সিরাজকে সিংহাসন থেকে সরাবার জন্য বাসত ছিলেন। নবাবী দরবারের প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই ন্তন নবাবের বির্দ্ধে ছিলেন। এংদের মধ্যে ছিলেন সেনাপতি মীরজাফর, ধনকুবের জগংশেঠ, রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতি। প্রজাদের উপর নানারকম অত্যাচার করে সিরাজ তাদেরও সহান্ত্রভূতি হারিয়েছিলেন। এই অবস্থার স্ব্যোগ গ্রহণ করল বাইরের শত্রু ইংরেজ।

তখন দক্ষিণ ভারতে ফরাসীদের সঙ্গে ইংরেজদের যুন্ধ চলছিল। ইউরোপীয় বণিকেরা আর শব্ধ্ব বাণিজ্য নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল না, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য তারা ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। বাংলায় ইংরেজদের প্রধান কেন্দ্র ছিল কলকাতায়, আর ফরাসীদের কুঠি ছিল কলকাতার কাছাকাছি চন্দননগরে। ফরাসীদের সভেগ প্রতিদ্বন্দিতায় নিজেদের শান্তিব্দিধর জন্য ইংরেজরা কলকাতার দুর্গ মেরামত করল, এ সম্বন্ধে নবাবের নিষেধ তারা গ্রাহ্য করল না। বে-আইনী বাণিজ্য করে তারা নবাবের রাজদেবর ক্ষতি করতে লাগল। তারা নবাবের অবাধ্য কর্মচারী রাজা রাজবল্পতের পা্রুকে কলকাতায় আশ্রয় দিল।



সিরাজউদ্দোলা

ইংরেজদের দুর্ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে সিরাজ আক্সিমক আক্রমণে কলকাতা অধিকার করলেন। তখন মাদ্রাজ থেকে ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভ বাংলায় এসে নবাবী ফৌজকে তাড়িয়ে দিয়ে কলকাতা দখল করলেন। সিরাজের সংগে ইংরেজদের সন্ধি হল। কিন্তু চতুর ক্লাইভ দেখলেন যে সিরাজ যতদিন নবাব থাকবেন ততদিন ইংরেজদের নানারকম অস্ক্রবিধা ভোগ করতে হবে। তিনি মীরজাফর, জগংশেঠ প্রভৃতির সংগে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্তে যোগ দিলেন। স্থির হল যে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করে মীরজাফরকে নবাবী দিতে হবে।



কাইভ

ষড়যন্ত্রকারীদের সমসত আয়োজন সমাপত হলে ক্লাইভ তিন হাজার সৈন্য নিয়ে সিরাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। নবাবের সৈন্য-সংখ্যা ছিল পণ্ডাশ হাজারের বেশী। নদীয়া জেলার অন্তর্গত পলাশী গ্রামে যুদ্ধ হল। নবাবের সেনাপতি মীরমদন ও মোহনলাল প্রাণপণে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করলেন। কিন্তু প্রধান সেনাপতি মীরজাফরের আদেশে তাঁর অধীন সৈন্যেরা যুদেধ যোগ না দিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল।
নবাবের প্রধান সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতায় ক্লাইভের জয় হল। ইংরেজ
পক্ষে মাত্র ১৮ জন নিহত এবং ৫৬ জন আহত হল। মীরজাফর নবাবের
সর্বনাশ না করলে বাংলা বিদেশীর হাতে পড়ত না।

পলাশীতে পরাজ্যের পর সিরাজ ফিরে গেলেন রাজধানী মুর্শিদাবাদে। সেখানে বিপদের সম্ভাবনা দেখে তিনি বিহারের দিকে যাত্রা করলেন। পথে এক বিশ্বাসঘাতক মুসলমান ফকিরের বড়যন্ত্রে তিনি ধরা পড়লেন। মীরজাফরের পরু মীরনের আদেশে তাঁকে নিষ্ঠ্র-ভাবে হত্যা করা হল। বাংলার স্বাধীনতা সিরাজের রম্ভস্তোতে ডুবে গেল।

পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলার নবাব হলেন মীরজাফর, কিন্তু আসল
কর্তৃত্ব গেল ইংরেজের হাতে। মীরজাফর ছিলেন অকর্মণ্য, দেশ শাসন
করবার যোগ্যতা তাঁর ছিল না। ইংরেজদের তিনি অনেক টাকা দেবার
প্রতিশ্রুতি দিরেছিলেন, কিন্তু অত টাকা রাজকোষে ছিল না। ইংরেজরা
বিরক্ত হয়ে তাঁকে পদ্যুত করে তাঁর জামাতা মীরকাসিমকে নবাবী দিল।

ইংরেজদের অন্ত্রহে নবাবি লাভ করে মীরকাসিম কোম্পানিকে সৈনাদলের ব্যয় নির্বাহের জন্য বাংলার তিনটি জেলার (বর্ধমান, মেদিনীপরর, চটুগ্রাম) জমিদারী স্বত্ব প্রদান করলেন। কিন্তু তিনি স্বাধীনচেতা ও কর্মদক্ষ পর্বর্ষ ছিলেন, শাসনকার্যে ও বাণিজ্য সম্বন্ধে ইংরেজদের কর্তৃত্ব স্বীকার করতে মোটেই প্রস্তৃত্ব ছিলেন না। কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত বাণিজ্য সম্বন্ধে যে সকল বে-আইনী সর্বিধা ভোগ করত তাতে বাধা দিয়ে মীরকাসিম তাদের বিরাগভাজন হলেন। ইংরেজদের শক্তিকেন্দ্র কলকাতা থেকে দ্রে থাকবার জন্য তিনি বিহারের অন্তর্গত মুঞ্গেরে নৃত্ব রাজধানী স্থাপন করলেন। নিজের সামরিক

শান্তিবৃদ্ধির জন্য তিনি ইউরোপীয় প্রথায় নবাবী সৈন্যদলকে স্বৃশিক্ষিত করলেন। মীরকাসিমের এই সকল ব্যবস্থায় ইংরেজদের সন্দেহ বেড়ে গেল। তারা হঠাৎ পাটনা শহর দখল করার চেণ্টা করে প্রকাশ্য যুদ্ধের স্চনা করল।

মীরকাসিম সম্মুখ সংগ্রামে জয়লাভ করতে পারলেন না। পর পর কাটোয়া, ঘেরিয়া এবং উধৄয়ানালার য়ৄদেধ পরাজিত হয়ে তিনি নিজের রাজ্য ছেড়ে পশিচমদিকে চলে গেলেন। এই দৄদিনে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন অযোধ্যার নবাব স্কাউন্দোলা এবং দিল্লির মুঘল সম্রাট্ শাহ্ আলম। অবশ্য শাহ্ আলমের তখন কোন ক্ষমতা ছিল না, তিনি ছিলেন অযোধ্যার নবাবের আগ্রিত। বক্সারের য়ৄদেধ মীরকাসিম ও স্ক্লাউন্দোলার মিলিত বাহিনীও ইংরেজদের কাছে পরাজিত হল। স্কাউন্দোলা ও শাহ্ আলম কোম্পানির সঙ্গে সন্ধি করলেন। মীরকাসিম পথের ভিখারী হয়ে কয়েক বংসর পরে প্রাণত্যাগ করলেন।

ইতিমধ্যে ইংরেজদের অন্ত্রহে মীরজাফর আবার মুন্শিদাবাদের সিংহাসনে বসেছিলেন। কিন্তু নবাবের আর কোন ক্ষমতা ছিল না, ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিই বাংলার প্রকৃত শাসনকর্তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মীরকাসিম বাংলার স্বাধীন নবাবী রক্ষার শেষ চেণ্টা করেছিলেন।

| থি:স্টাব্দ - | ->929<br>->980-65<br>->965-69<br>->969<br>->950-50<br>->958 | মন্দিদকুলি খাঁর মৃত্যু আলিবদা খাঁর শাসনকাল সিরাজউদ্দোলার শাসনকাল প্লাশীর যুদ্ধ (২৩ জুন) মীরকাসিমের শাসনকাল বক্সারের যুদ্ধ |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ইতিহাস

#### **बादना**हना

- ১। বাংলার 'নবাবী আমল' কোন্ সময়কে বলা হয়?
- ২। কির্পে সিরাজের পতন ঘটল? এর জন্য মীরজাফর কতথানি দায়ী?
  - ইংরেজদের সঙ্গে মীরকাসিমের যুল্ধ হল কেন?
  - 8। পলাশীর যুদ্ধ ও বক্সারের যুদ্ধ সম্বন্ধে কি জান?

# ছিয়াত্তরের মন্বন্তর—ওআরেন হেস্টিংস

পলাশীর যুদ্ধের পরে ক্লাইভ স্বদেশে ফিরে যান। কিন্তু বাংলা দেশে নানারকম গোলযোগের কথা শুনে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাঁকে আবার বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে এদেশে পাঠিয়ে দেন। এবার তিনি দিল্লির বাদশাহ্ শাহ্ আলমের নিকট থেকে কোম্পানির নামে বাংলা, বিহার এবং উড়িয়ার দেওয়ানির সনদ (অর্থাং রাজস্ব আদায়ের অধিকার) গ্রহণ করলেন। তারপর তিনি বাংলা দেশ শাসনের ন্তন ব্যবস্থা করে আবার ইংলন্ডে ফিরে গেলেন।

কিন্তু বাংলা দেশে শান্তি স্থাপিত হল না। নবাবের কোন ক্ষমতা ছিল না, তাঁর কর্মচারীরা ইংরেজদের আশ্রয়ে থেকে প্রজাদের উপর অত্যাচার করতে লাগল। কিন্তু ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও দেশ শাসনের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করল না। অনাব্রিট ও কুশাসনের ফলে এক ভ্রাবহ দর্ভিক্ষ দেখা দিল। ইতিহাসে এই দর্ভিক্ষ ছিয়ান্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। বাংলা ১১৭৬ সালে (১৭৭০ খিনুস্টাব্দে) এই দর্ভিক্ষ ঘটেছিল। নিদার্ণ খাদ্যাভাবে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক প্রাণ হারিয়েছিল। মুশিদাবাদ থেকে একজন ইংরেজ কর্মচারী লিখেছিলেন যে মৃতদেহের স্ত্রেপ রাজপথ ঢেকে রেখেছে এবং লোকে ক্ষর্ধার জন্মলায় মৃতদেহ ছিড্র খাচ্ছে। দ্বিভিক্ষের প্রায় কুড়ি বংসর পরে বড়লাট লর্ড

কর্ম ওআলিস বলেছিলেন যে, বাংলার এক-তৃতীয়াংশ জমি গভীর জঙ্গলে পরিণত হয়েছে এবং সেখানে বন্য জন্তু বাসু করছে।

বাংলার এই ভীষণ দ্বদিনে কোম্পানির কর্মচারীরা লোকের প্রাণ বাঁচাবার জন্য কোন চেণ্টা করে নাই, বরণ্ড তাদের মধ্যে অনেকে নানা



ওআরেন হেসিটংস্

কোশলে চড়া দামে চাউল বিক্রয় করে লাভবান্ হয়েছিল। মুঘল আমলে দুর্ভিক্ষ হলে সরকারী খাজনা মকুব করা হত। কিন্তু কোন্পানির কর্মচারীরা মন্বন্তরের বংসর আগের চেয়েও বেশী খাজনা আদায় করেছিল। সরকারী অত্যাচারে জনসাধারণের দুর্দশা বেড়ে গেল। বাংলার দ্বরবস্থার সংবাদ পেয়ে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ওআরেন হেস্টিংসকে বাংলার শাসনকর্তা বা 'গভর্নর' নিষ্বন্ত করলেন। পরে ইংলন্ডের পার্লামেন্টের এক আইন অনুসারে হেস্টিংস 'গভর্নর-জেনারেল' উপাধি পেয়েছিলেন। তিনি স্বদীর্ঘ তের বংসর কাল বাংলার শাসন-কর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর সময়েই ভারতে রিটিশ সাম্রাজ্য দ্যুভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

কোম্পানির কর্ত্পক্ষের আদেশে হেস্টিংস শাসনকার্যের ন্তন বন্দোবসত করেছিলেন। নবাবের ক্ষমতা একেবারে বিল্ফুত হল। তিনি ইংরেজের বৃত্তিভোগী হলেন। কোম্পানি শাসনকার্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করল। মুর্শিদাবাদের বদলে কলকাতা শাসনকার্যের কেন্দ্র হল। প্রতি জেলায় ইংরেজ কর্মচারী নিয়ন্ত হল। গ্রেত্র মকন্দমার বিচারের জন্য কলকাতায় তিনটি প্রধান আদালত স্থাপিত হল। মুর্শিদাবাদের পতন এবং কলকাতার উন্নতি আরম্ভ হল। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় ইংরেজ-শাসন কায়েম হল।

কিন্তু কেবলমার শাসিনকার্যেই হেস্টিংসের মনোযোগ আবন্ধ ছিল না। অযোধ্যার নবাব স্কুজাউন্দোলা বক্সারের যুন্ধের পর ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনুগত মির হয়েছিলেন। বর্তমান উত্তরপ্রদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে তথন রোহিলা আফগান সদারেরা রাজত্ব করতেন। স্কুজাউন্দোলা রাজ্যলাভে তাঁদের সঙ্গে যুন্ধে প্রবৃত্ত হলে হেস্টিংস কোম্পানির সৈন্য ন্বারা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। এই সাহায্যের বিনিময়ে হেস্টিংস নবাবের নিকট থেকে কোম্পানির জন্য প্রচুর অর্থ আদার করেন। কোম্পানির সাহায্যে বলীয়ান হয়ে স্কুজাউন্দোলা রোহিলাদের রাজ্য অধিকার করলেন।

হেতি স্থিসের সময়ে মারাঠাদের সঙ্গে কোম্পানির যুদ্ধ হয়েছিল।

তখন বিশাল মারাঠা সায়াজ্যের প্রধান নায়ক ছিলেন পেশোয়া। পর্ণায় পেশোয়াদের রাজধানী ছিল। পেশোয়া পরিবারের মধ্যে কলহের সর্যোগ নিয়ে ইংরেজরা পশ্চিম ভারতে কয়েকটি স্থান দখল করেছিল। এর ফলে বে যুদ্ধ আরম্ভ হয় তা' আট বংসর চলেছিল। এই যুদ্ধে নব-প্রতিষ্ঠিত রিটিশ সায়াজ্যে শক্তিপরীক্ষা হল। মারাঠারা তখনও শক্তিশালী ছিল, তাই যুদ্ধের ফলে কোম্পানি বিশেষ লাভবান্ হল না। মারাঠা যুদ্ধের শেষদিকে হেস্টিংস মহীশ্রের অধিপতি হায়দর আলির সংগে যুদ্ধ আরম্ভ করেছিলেন।

হেস্টিংস এদেশে কতকগুলি অন্যায় কাজ করেছিলেন। মহারাজা নন্দকুমার নামক একজন উচ্চপদস্থ বাঙালী তাঁর বিরুদ্ধে নবাব মীরজাফরের পত্নীর নিকট থেকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ এনেছিলেন। কিছুদিন পরে জালিয়াতির অভিযোগে নন্দকুমারের প্রাণদন্ড হয়। সন্ভবত হেস্টিংসের বিরোধিতা করার জন্যই তাঁর এই চরম দন্ড হয়েছিল। অযোধ্যার নবাব পরিবারের সন্দ্রান্ত মহিলাদের উৎপীড়ন করে হেস্টিংস প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। অর্থলাভের জন্য তিনি বারাণসীর রাজা চৈৎসিংহকে পদ্যুত করেন। এই সকল কারণে হেস্টিংস স্বদেশে ফিরে গেলে পার্লামেন্ট তাঁর বিচার হয়েছিল। বিচারে তিনি মুজিলাভ করেছিলেন, কিন্তু বিচার উপলক্ষে দীর্ঘকাল তাঁকে মানসিক উদ্বেগ ও অর্থক্ট ভোগ করতে হয়েছিল।

হেস্টিংস বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা-দানের জন্য তিনি কলকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তাঁর সময়ে মনীষী স্যার উইলিয়ম জোন্স্ কলকাতায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি' স্থাপন করেন।

| থি:্হটাব্দ | -5969     | পলাশীর যুদ্ধ             |
|------------|-----------|--------------------------|
|            | -5966     | কোম্পানির দেওয়ানি লাভ   |
|            | -5990     | ছিয়ান্তরের মূল্বল্তর    |
|            | ->99-5-66 | ওআরেন হেস্টিংসের শাসনকাল |
|            | -5998     | र्त्तारिना युन्ध         |
|            | -5996     | নন্দকুমারের ফাঁসি        |
|            | ->996-45  | প্রথম মারাঠা যুদ্ধ       |
|            | -2440-48  | দ্বিতীয় মহীশ্র যুদ্ধ    |

#### वादनाहना

- ১। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সন্বন্ধে কি জান?
- ২। হেস্টিংস ক্লাইভের শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন করেছিলেন কেন?
- ৩। হে স্টিংস কি কি অন্যায় কাজ করেছিলেন? এজনা তাঁর কোন শাস্তি হয়েছিল কি?
- S। হেস্টিংসের কাহিনী পড়ে তাঁর চরিত্রে কি কি গুণ ছিল বলে তোমাদের মনে হয়?

## হায়দর আলি ও টিপু স্থলতান

মুঘল সায়াত্তেজ্যর পতনের যুগে মহীশরে নামে দক্ষিণ ভারতে একটি ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য ছিল। পলাশীর যুদ্ধের চার বংসর পরে হায়দর আলি



হায়দর আলি

নামক এক অসমসাহসী ও ব্রুদ্ধিমান্ ম্বসলমান সৈনিক ঐ রাজ্যের শাসন-কত্তি হস্তগত করেন। তিনি ও তাঁর প্র টিপ্র স্বলতান

মহীশ্রে রাজ্যের আয়তন, শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। কিন্তু শেষে ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষে মহীশরের গোরব ধরংস হয়ে যায়।

হায়দর আলি প্রথম জীবনে সাধারণ সৈনিক ছিলেন। বাহুবলে ও বুদ্ধিবলে তিনি ক্রমশ উল্লাভ করেন। তাঁর চার্রাদকে প্রাক্রান্ত শত্রর অভাব ছিল না। ইংরেজরা কোনদিনই তাঁকে বন্ধ্বভাবে গ্রহণ করে নাই। হায়দরাবাদের নিজাম ও আর্কটের নবাব সংযোগ পেলেই



টিপঃ সূলতান

তাঁর অনিষ্ট করতেন। মারাঠাদের সংখ্য হায়দরকে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করতে হর্মোছল। তখন মারাঠাদের প্রবল প্রতাপ। পর্ণার পেশোয়া উত্তর ও পশ্চিম ভারতে বিশাল সায়াজ্যের অধীশ্বর। এই সকল শূর্র

প্রবল বাধা সত্ত্তে হায়দর নৃত্ন রাজ্যখণ্ড অধিকার করে অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন।

ইংরেজদের সঙ্গে হায়দরের দ্ব'বার যুদ্ধ হয়েছিল। প্রথমবার যুদ্ধের সময় তিনি সসৈন্যে মাদ্রাজ পর্যন্ত অগ্রসর হন। দিবতীয়বার যুদ্ধের সময় বড়লাট ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। যুদ্ধ সমাপ্তির প্রেবিই হায়দরের মৃত্যু হয়। তাঁর পর্ত্ত টিপ্র কিছ্বকাল যুদ্ধ চালিয়ে সন্থি করেন। এই দ্ব'টি যুদ্ধে ইংরেজদের কোন লাভ হয় নাই।

লর্ড কর্মওআলিস যখন বড়লাট তখন টিপার সংখ্য ইংরেজদের আবার যুদ্ধ হয়। পেশোয়া এবং নিজাম ইংরেজদের পক্ষে যোগ দিলেন। প্রায় দুই বংসর যুদ্ধের পর টিপা পরাজিত হয়ে সন্ধি করলেন। মহীশার রাজ্যের অর্ধাংশ কোম্পানি এবং নিজামের মধ্যে ভাগাভাগি করা হল।

লর্ড কর্ন ওআলিসের পর বড়লাট হন লর্ড ওয়েলেসলি। ভারতে রিটিশ সামাজ্য বিস্তার করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। স্বাধীন মহীশ্রের রাজ্যের অস্তিত্ব তাঁর সহ্য হল না। তিনি টিপ্রকে কোম্পানির অধীনতা স্বীকার করার জন্য আহ্বান করলেন। টিপ্র এই উম্পত দাবি প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন ইংরেজ বাহিনী মহীশ্রের আক্রমণ করল। টিপ্র স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুম্পক্ষেত্র প্রাণ বিসর্জন দিলেন। মহীশ্রের রাজ্য ইংরেজদের হাতে এল। মহীশ্রের এক অংশ কোম্পানির রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হল, এক অংশ কোম্পানির মিত্র নিজামকে দেওয়া হল, বাকীটা প্রের হিন্দ্র-রাজবংশের এক উত্তরাধিকারীর অধীনে রাখা হল। সেকালের ভারতীয় রাজাদের মধ্যে একমাত্র টিপ্র স্কুলতানই আগাগোড়া ইংরেজদের বির্বুদ্ধ যুম্প করেছিলেন।

|                | -5965-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | হায়দর আলির রাজত্বকাল                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                | ->969-69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ইংরেজদের সঙ্গে হারদরের প্রথম যুদ্ধ       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ইংরেজদের সঙ্গে হায়দর ও টিপ্রুর দ্বিতীয় |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | যুদ্ধ (ওআরেন হেস্টিংসের রাজত্বকাল)       |
| খ্যিফটাবদ -    | ->9485-99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | টিপ্র স্বলতানের রাজত্বকাল                |
|                | -5980-82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ইংরেজদের সঙ্গে টিপন্র যুদ্ধ (লর্ড        |
|                | A STATE OF THE STA | কর্ন ওআলিসের শাসনকাল)                    |
|                | -5955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ইংরেজদের সঙ্গে টিপর্র শেষ যুদ্ধ : টিপর্র |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | মৃত্যু: মহীশ্রের স্বাধীনতা লোপ           |
| A STATE OF THE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |

### আলোচনা

১। হায়দর আলির প্রধান শন্ত্র কারা ছিল?
২। টিপ্র স্বলতানের সংগ্রে ইংরেজদের ব্রুদেধর কাহিনী সংক্ষেপে
বল। কির্পে মহীশ্রের স্বাধীনতা নন্ট হয়?

## রণজিৎ সিংহ

দিল্লীর স্বলতানী আমলের শেষের দিকে গ্রুর্ নানক শিখ ধর্ম প্রবর্তন করেন। 'শিখ' শব্দের অর্থ শিষ্য। শিখেরা বীরের জাতি। ধর্ম ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তারা কথনও প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হ্র নাই। গ্রুর্ব অর্জন্ব সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের আদেশে নিহত হয়েছিলেন।



রণজিৎ সিংহ

আওরংগজেব গ্রন্থ তেগ বাহাদ্বরকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। গ্রন্থ গোবিন্দ শির্থাদগকে ন্তন আদর্শে দীক্ষিত করেন। তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে শিথেরা দীর্ঘকাল মুঘল ও আফগানদের সংগে যুন্ধ করেছিল। কাব্রলের প্রবল পরাক্রান্ত অধিপতি আহন্মদ শাহ্ আবদালি বার বার পঞ্জাব আক্রমণ করেও নিভাকি শিখদের বশীভূত করতে পারেন নাই। শেষে শিখদিগকে ঐক্যবন্ধ করে এক প্রবল শান্ততে পরিণত করেন রণজিং সিংহ। অসামান্য সাহস ও বীরত্বের জন্য তিনি ইতিহাসে 'পঞ্জাব-কেশরী' নামে অমর হয়ে রয়েছেন।

রণজিং সিংহ এক শিখ সর্দারের পত্ত্ব ছিলেন। তাঁর বরস যখন মাত্র দশ বংসর তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। অতি অলপ বরসেই এক ক্ষত্বদ্ব রাজ্যখণ্ড শাসনের ভার তাঁর উপর পড়ল। আকবর এবং শিবাজীর মতো তিনিও লেখাপড়া শিখবার স্ব্যোগ পান নাই, কিল্তু নিজের বাহত্ব-বলে ও বৃদ্ধিকোশলে তিনি একটি বৃহৎ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন।

রণজিং যথন পৈতৃক রাজ্যখণ্ডের অধিকারী হন তথন শিখদের মধ্যে ঐক্য ছিল না। কয়েকজন শিখ সর্দার পঞ্জাবের বিভিন্ন অণ্ডলে স্বাধীন-ভাবে রাজত্ব করতেন। রণজিং সিংহ কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্য অধিকার করে শিখদের মধ্যে একতা স্থাপন করলেন। কিন্তু ইংরেজরা বাধা দেওয়ায় তিনি শতদ্র নদী অতিক্রম করে পর্বে পঞ্জাবে রাজ্যবিস্তার করতে পারেন নাই।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমানত অণ্ডল ও কাশ্মীর তখন আফগানদের অধীন ছিল। রণজিৎ সিংহ দীর্ঘকাল তাদের সঙ্গে যুন্ধ করে ঐ দুটি অণ্ডল অধিকার করেন। সীমান্তের দুর্দান্ত পার্বত্য জাতিগর্কাও তাঁর শাসন মেনে নিয়েছিল।

রণজিৎ সিংহ অলপ বয়সে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করে কোম্পানির মিত্র রুপে গণ্য হয়েছিলেন। তিনি কখনও কোম্পানির সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই। ইংরেজরাও তাঁর স্বাধীনতা স্বীকার করে নিরেছিল। কিন্তু তাঁর বংশধরণণ ইংরেজদের সঙ্গে সম্ভাব রক্ষা করতে পারেন, নাই। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর দশ বংসরের মধ্যেই ইংরেজরা শিখ-রাজ্য অধিকার করে নিয়েছিল।

-১৭৮০ রণজিৎ সিংহের জন্ম
 -১৭৯০ রণজিৎ সিংহের পিতার মৃত্যু
 -১৮০৯ রণজিৎ সিংহের সহিত ইংরেজদের সন্থি
 -১৮৩৯ রণজিৎ সিংহের মৃত্যু
 -১৮৪৯ ইংরেজ কর্তৃক শিখ-রাজ্য অধিকার

### আলোচনা

- ১। রণজিং সিংহকে 'পঞ্জাব-কেশরী' বলা হয় কেন?
- ২। শিখ জাতির ইতিহাসে রণজিৎ সিংহের নাম স্মরণীয় কেন?





013196

No.

Н.-Ш/74